🗑 আলাপ ১ 💟

# বিষয় বিশ্বায়ন

রংগন চক্রবর্তী







আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যখন চারিদিকে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে কিন্তু দুনিয়া পাল্টে ফেলা এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগেও বহু জরুরি বিষয় — যেগুলো আমাদের জানা ও বোঝা দরকার—সেগুলো বুদ্ধিজীবী নন এমন মানুষজনের সহজ নাগালের মধ্যে আসছে না। 'এবং আলাপ' নামে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশ্বাস করে তথ্যের বন্টন এবং সহজবোধ্য আলোচনা হওয়াটা জরুরি যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আরো বেশি করে ভাবতে পারেন এবং এর মধ্যে দিয়ে একটা সক্রিয় জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আলাপ সিরিজ নামে বাংলায় একগুচ্ছ বই প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এমন কিছু বিষয় ও ধারণা সম্পর্কে ধোঁয়াশা কাটিয়ে পরিষ্কার আলাপ-আলোচনার আলোয় নিয়ে আসা। সাধারণত এই বিষয়গুলো সাধারণ বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য এবং কথার কচকচি ভরাই থেকে যায়। আলাপ সিরিজ এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে বুদ্ধিজীবী নন এমন পাঠক বইগুলি থেকে মস্তিষ্কের খোরাক পেতে পারেন। পাঠকের আগ্রহকে একধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য লেখার সঙ্গে বইগুলির পাতা জুড়ে থাকছে ছবির ভাষ্য। এই সিরিজে প্রকাশিত ও প্রস্তাবিত কয়েকটি বই:

প্রসেদ্ধ সন্ত্রাস। অনুরাধা চিনয়
পথে বিপদে: মেয়েদের নিরাপত্তা। ভাস্বতী চক্রবর্তী
মুসলমান-হিন্দু সংলাপ। শুভেন্দু দাশগুপ্ত
বেদ থেকে হিন্দুত্ব।কুমকুম রায় ও তনিকা সরকার
উন্নয়ন। অনিতা অগ্নিহোত্রী

## বিষয় বিশ্বায়ন

লেখা রংগন চক্রবর্তী ছবি অমিতাভ মালাকার

> সম্পাদনা শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত



Alap 1
Bishay Bishwayan
Demystifying Globalization
by RANGAN CHAKRAVARTY

লেখা © রংগন চক্রবর্তী ২০০৪ ছবি © অমিতাভ মালাকার ২০০৪ গ্রন্থবন্ধ © এবং আলাপ ২০০৪

প্রথম প্রকাশ ২০০৪

ISBN 81-902306-0-3

চিত্রবিন্যাস: ডব্রুণকান্তি বারিক পরিকল্পনা: অমিতাভ মালাকার

এবং আলাপ ১৫৮/২এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড কলকাতা ৭০০ ০৪৫ কর্তৃক প্রকাশিত

রনি গুপ্ত লীলাবতী প্রিন্টার্স পি ৫৪ আনন্দ পালিত রোড কলকাতা ৭০০ ০১৪ কর্তৃক মুদ্রিত এই বই সম্পাদনার মৃল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্নভাবে সাহায্য
করেছেন গুভেন্দু দাশগুগু, মুকুল মুখোপাধ্যায়,
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন গুগু, শোভন
তরফদার, পয়োশি মিত্র, পারমিতা চক্রবর্তী,
প্রদীপ রায়, কবিতা পাঞ্জাবী, সারদা
বালগোপালন, দিলীপ সিমিয়ন, অভিজিৎ সেন
ও স্বাতী গান্ধলী।

অমিতাভ মালাকারের আঁকা ছবি ছাড়াও এই বইয়ে আরো কয়েকটি ছবি ব্যবহাত হয়েছে মূলত তিনটি বই থেকে—ক্যারি ইট অন। আহিট্রিইন সঙ আাভ পিকচারস অফ আমেরিকান ওয়ার্কিং মেন আাভ উইমেন (সাইমন অ্যাভ ওসটার, ১৯৮৫), ভকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফি (টাইমলাইফ ইন্টারন্যাশানাল, ১৯৭০) এবং দ্যা স্টেট অফ দ্যা ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন (ইউনিসেফ, ২০০০)। এছাড়া ব্যবহাত হয়েছে ইভিয়া টুডেও স্টেটসম্যান পত্রিকার কাটিং এবং ন্যাচারাল হ্যাঞ্চার্ডস ওবজারভার (মার্চ ১৯৯৯) ওয়েব ম্যাগাজিন থেকে একটি ছবি।

এই বই থাঁদের কাছে পৌছোবে তাঁরা 'এবং আলাপ'-এর দপ্তরে চিঠি লিখে জানাতে পারেন তাঁদের বক্তব্য এবং আর কোন কোন বিষয় তাঁরা এ ধরনের আলাপ-আলোচনা চান।

কৃষ্ণা ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে

which is not a superior to the same of the

### কী জানব, কেন জানব, কীভাবে জানব

একটি কথায় বুঝে যাব, জীবন অত সহজ নয় ভাবতে হয়, লড়তে হয়, নিজের মানে গড়তে হয়।

এই বইটাতে আমরা লেখা আর ছবির মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়ন নিয়ে ভাবার, বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করব। আবার একটা বই কেন? জানার উপায়ের কি কোনো অভাব আছে? নেট, টেলিভিশনে নানা চ্যানেল, ই-মেল, পত্র-পত্রিকা খুললেই তো তথ্যের বন্যা বয়ে যাচেছ, এও তো বিশ্বায়নেরই ফল!



এই বইয়ে আমরা তথা আর জ্ঞানের মধ্যে একটা তফাত করতে চাই। জ্ঞান বলতে আমরা গুরুগন্তীর কিছু বোঝাতে চাই না। জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছুকে তলিয়ে দেখে, আমাদের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলোকে বোঝার চেটা করা। এই যে কিছু চটজ্ঞলি 'ফাার্ক্ট'কে 'সত্য' হিসেবে জেনে রাখার উৎসাহ, এটা সবটাই খুব নিরীহ ব্যাপার হয়তো নয়। আমরা দেখছি চারদিকে কুইজ্ বাড়ছে, পাশাপাশি বহু

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ বন্ধ হয়ে যাচছে। আমরা মনে করি এটা আমাদের সত্যিকারের প্রশ্ন করার অভ্যাসকে নস্ট করে দেয়। আমরা ফাঁকি আর ওপরচালাকির একটা ফাঁদে জড়িয়ে পড়ি, কার্য-কারণ সম্পর্কগুলোকে খতিয়ে দেখার অভ্যাস হারিয়ে ফেলি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কোনো স্কুলের বাচ্চাকেও যদি বলি সাজাও দেখি—ইংল্যাভ, নাইজিরিয়া, ফ্রাল, পেরু, ভারত, বেলজিয়াম দেশগুলোকে—বলো কারা উমত দেশ, আর কারা অনুন্নত? বলা বাহল্য, বাচ্চা বৃদ্ধিমান হলে আমরা এই তালিকাটা পাব:

উন্নত দেশ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম অনুন্নত দেশ: নাইজিরিয়া, পেরু, ভারত

কালোরা নাকি আসলে মাথাগ্রম ফাঁকিবাজ!! আরে, আমার মতো লক্ষ লক্ষ কালো মানুষের ঘাম-রক্ত দিয়েই তো তোমাদের চাষ হলো. ব্যবসা হলো,

আমরা হাততালি দেব, সে প্রাইজ পাবে কোনো মালটি-ন্যাশনালের গিফট কুপন। সে তো যা জানে সেই অনুযায়ী ঠিকই বলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার কি জানা দরকার ছিল না যে আছো, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা—এই তিনটে মহাদেশের বেশিরভাগ দেশ অনুরত হয় কেন? ইউরোপের দেশগুলো, আমেরিকা, এরা উন্নত হলো কীভাবে ? অন্য দেশগুলো যে ইউরোপের উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিল, সেই দেশগুলো থেকে দাস শ্রমিক ধরে এনে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মেরে শেষ করে দিয়ে যে সাম্রাজ্য বানানো হয়েছিল, তার সঙ্গে কি আজ্ঞকের এই উন্নতি অনুন্নতির কোনো সম্পর্ক আছে? এই কথাগুলো তো এক একটা দেশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে, শুধু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েই নয়, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়েও। धनल मान द्या या किছ দেশ यान वतावतरे छेन्नछ. অলস ? আর কিছু বরাবরই অনুমত।

> তাহলে একটু ভেবে দেখলে হয় না যে উপনিবেশবাদীরা উন্নত হলো কীভাবে? আর যাদের দেশ দখল হয়ে উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিল তারাই বা অনুনত হয়ে গেল কী করে? ১৪০০ শতকের শেষ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় করেকটি দেশ যেমন

শেলন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিরাম ইত্যাদি এশিরা, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার একটা বিশাল অংশ অধিকার করে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়েছিল। এর আগে ইউরোপের বাইরের দেশগুলো অনেকেই ছিল রীতিমতো সমৃদ্ধ। অনা অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্ঞা রমরম করে চলছিল। কাপড়, মশলা, নানান ধরনের কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসের প্রচুর বাজার ছিল দেশে বিদেশে। সেই সময়ে কোনো বাচ্চা একটা তালিকা তৈরি করলে সেটা এরকম হতেই হয়তো পারত:

উন্নত দেশ: নাইজিরিয়া, পেরু, ভারত অনুয়ত দেশ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম

উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বছ দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিংবা ক্ষমতার ভারসাম্য পূরোপুরি বদলে যায়। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ইউরোপ বা আমেরিকাকে উন্নত দেশ বলে ধরে নিই, আর পাশাপাশি আফ্রিকা, এশিয়ার অনেক দেশকে অনুনত বলে চিনি, তখন মনে রাখা দরকার যে এই ধারণাণ্ডলো একটা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে, এগুলো কোনো স্বাভাবিক, চিরন্তন ধারণা মোটেগুন্য।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অধিকাংশ উপনিবেশগুলো স্বাধীনতার লড়াই জিতে মুক্ত হলো। বাট-সন্তরের দশকৈ তারা বেশ একটা যৌথ শক্তি হিসেবে খানিকটা মাথা চাড়াও দিয়েছিল, তখন আমরা এই দেশগুলোকে সামগ্রিকভাবে বোঝাবার জন্য অনুষত কথাটাকে একটু নরম করে 'উন্নয়নশীল' কথাটার ব্যবহার দেখি। আবার একদিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো 'প্রথম বিশ্ব' আর অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া আর চীনের সমাজতান্ত্রিক 'দ্বিতীয় বিশ্বের' বাইরে একটা 'তৃতীয় বিশ্বের' ধারণাও উঠে আসে। ইদানীং আনেকেই উন্নত-অনুন্নত-র মধ্যেকার বিভাগটাকে পৃথিবীর ম্যাপ অনুযায়ী নর্থ অ্যান্ড সাউথ বা উত্তর আর দক্ষিণের দেশের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা বিভাজন হিসেবে দেখছেন। এতে উপনিবেশবাদের ইতিহাস ধরেই সম্পর্কগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বইয়ে বিশ্বদ আলোচনার সুযোগ নেই। ওধু বলে রাখতে চাই 'উন্নয়ন' নিয়েও কোনো একটা ধারণাই চৃড়ান্ত নয়। উন্নয়ন কেনং কোন পথে কার স্বার্থে—এই প্রশ্নগুলো জরুরি।

তার মানে আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে ওপর ওপর কিছু তথাকথিত তথ্য জেনে কিছু খুব কিছু বোঝা যায় না। কথার মানে, ধারণার মানে সব সময়ই খুঁজতে হয় আমাদের ইতিহাসে। কারণ, আজকে আমরা চারপাশে যা দেখছি, সেগুলো



লোভের, লাভের দুনিয়া চাও না সাম্যের বিশ্বায়ন? কোন দলে তুমি আছ বন্ধু, কী চায় তোমার মন?

সবই একটা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই মুহুর্তটাতে এসে পৌছেছে। বিশ্বায়নের আলোচনার আগে এত কথা বলছি বিশেষ কিছু কারণে। আমরা মনে করি এই বইটার গোড়ার কথাই হলো এই বিশেষ ধরনের বোঝার চেন্তা। প্রথমত, আমরা বলতে চাই যে বিশ্বায়ন কথাটার বা ধারণাটার মানে খুঁজতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতেই হবে। সেটাকে শুধু কোনো গাছ খেকে পড়া এখনকার, আজকের কাণ্ডকারখানা বলে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের ইতিহাসে উপনিবেশবাদের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের তাই এই ইতিহাসে ফিরে ফিরে যেতে হবে। তৃতীয়ত, উয়ত আর অনুয়ত এই ধারণাদুটোর আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাছি যে কথার মানে প্রায় সব সময়ই বিতর্কিত। বিভিন্ন মানুষ বা দল নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথার মানে নিয়ে ঝগড়া করে, মানেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেন্টা করে, বদলাবার চেন্টা করে। কথার মানের একটা রাজনীতি থাকে। 'বিশ্বায়ন' কথাটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে কথাটার মানে নিয়ে নানা মুনির নানা মত এবং তার পেছনে আসলে নানা স্বার্থ ও বোধ, অর্থাৎ রাজনীতি। আমাদের নিজেদেরও একটা বোধ, একটা রাজনীতি থাকা দরকার।

### রাজনীতি বলতে আমরা কী বৃঝি? তার সঙ্গে কথার মানের কী সম্পর্ক?

রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি সমাজের নানান দিকে নানান ক্ষমতা ও স্বার্থের সঙ্গে আমাদের মতামত ও কাজের সম্পর্কগুলোকে। আমরা রাজনীতিকে এই কারণে প্রায় সর্ববাাপী হিসেবে দেখি। আমাদের মতে ব্যক্তিগত ও বহন্তর সামাজিক সম্পর্কগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। আমার সামাজিক অবস্থান, আমার বোধ ও বিশাস, এই সব মিলেই আমার রাজনীতিকে ঠিক করে দেয়। আমি কী করব, কী ভাবব, সেগুলোকে প্রভাবিত করে। যেমন, যদি আমি একটা ভালো কমপিউটার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হই, আমার কলেজ থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত দেশে বিদেশে ভালো ভালো চাকরি পায়, আমি ভাবতে পারি যে বিশায়ন খুব ভালো, আমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষাৎ খুলে দিচ্ছে। আবার বিশ্ব-স্তুরে কোনো নতুন চক্তির জন্য যদি আমার মালিকের ব্যবসা মার খায়, আমার চাকরি যায়, আমি ভাবব, বিশ্বায়ন খারাপ, আমার ভাত মারল। তার মানে আমার অবস্থান, অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশ্বায়নের মানে তৈরি করে দিল। আবার যদি আমি দেখি যে আমি চাকরি পেলেও অধিকাংশ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, আমি নতুন করে ভাবতে পারি। এভাবে ক্রমাগতই একটা কথার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলাতে থাকে। অবশা সবসময়ই আমার সামাজিক অবস্থান আমার বোধকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না। তাহলে সব মধাবিস্তরাই একরকম ভাবত, সব গরিবদের চিম্বা এক হতো, সব বড়লোকরাও হবছ এক মতামত পোষণ করত। মানুষের সামাজিক অবস্থানের পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষের নিজম্বভাবে মানে তৈরির ক্ষমতাকেও স্বীকার করা দবকার।

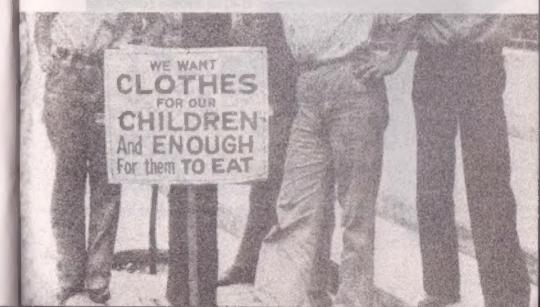

অনেক সময়েই আমরা যখন একটা প্রক্রিয়ার মাঝখানে থাকি, আমাদের মনে হয়, প্রক্রিয়াটা ঠিক যেন তক্ষুনি শুরু হলো, তার কোনো ইতিহাস নেই। আসলে তা নয়, সব STUAR প্রক্রিয়ারই একটা ইতিহাস থাকে, বিশ্বায়নেরও আছে। —কুরাট হল

### বিশ্বায়নকৈ বৃঝতে হলে

ইংরেজি ভাষায় 'গ্লোবাল' কথাটা প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। গ্লোবালাইজেশন, যাকে বাংলায় আমরা বলি বিশ্বায়ন, কিন্তু চালু হয় অনেক পরে। ১৯৬০-এর দশকৈ এসে আমরা কথাটার প্রচলন দেখতে পাই। ১৯৯০-এর দশকে এসে বিশ্বায়ন আমাদের চারপাশের পরিবর্তনকে বোঝার ক্ষেত্রে বছ বাবহাত একটা কথা হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন ঠিক কাকে বলে, বা কবে থেকে এর শুরু তা নিয়ে নানা মত আছে। আমরা একটা গ্রহে বাস করি, এ গ্রহকেই আমরা বিশ্ব বলে জানি। আমরা মানুষেরা এই গ্রহের প্রায় সব প্রান্তেই পৌছে গিয়েছি। মেরু অঞ্চলগুলোর কিছ অংশ বাদ দিলে, বাকি গ্রহের প্রায় সর্বত্র আমরা নিয়মিতভাবে বাস করি, সেই অর্থে তো আমরা বিশ্বায়িত বর্টেই। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক পুঁজির বিনিময়ও স্প্রাচীন ঘটনা। এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ তো থাকেনি, এর মধ্যে দিয়ে গান-বাঞ্চনা, ভ্রধমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনেই থেমে

কী হে, তোমার পৃথিবীটা তো এমন কিছু বড় নয়, আমি তো পাক খেয়ে এলাম।।

সাহিত্য, রাল্লাবালা আর খাবার অভ্যাস,

আদিবাসী কল্পনায় কচ্চপের পিঠের ওপর পৃথিবী

পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারণা সব.

কিছুই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে ক্রমশই যেন পথিবীটা ছোট হয়ে এসেছিল, বিভিন্ন দেশ, মানুষ, সংস্কৃতি ক্রুমাগত পরস্পরের কাছে চলে এসেছিল। অনেকদিন আগে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে যেভাবে ভাবতাম, তাতে বদল ঘটেছিল।

পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে দেশে দেশে বা সমাজে সমাজে এই সম্পর্কগুলো নতুন মোড নেয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে নৌশক্তি, রাজশক্তি, নাবিক ও বণিকদের যৌথ উদ্যুমের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভখণ্ড 'আবিদ্ধত' হয়। এরই পাশাপাশি ইউরোপ থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে পূর্ব আফ্রিকার ধার ঘেঁষে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌছোনোর জন্য নৌপথও আবিষ্কার হয়। এই পথ খলে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেমন বেডে যায়, এই বাণিজ্যে ইউরোপের রাজশক্তি ও বণিকশক্তির প্রভাবও তেমনই বাডে। নিজেদের দেশগুলোর সরকারের পূর্ণ সমর্থনে ইংলান্ড ও হলান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো গড়ে ওঠে, পাশাপাশি অস্টেক ও বয়াল আফিকা কোম্পানিওলোও তৈবি হয়। পঞ্চাল শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস উপনিবেশবাদের ইতিহাস। এই উপনিবেশবাদের ইতিহাসের মধ্যে আজকের বিশ্বায়নের কিছ বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া যায়। কী এই বৈশিষ্টাগুলো?

বাণিজ্ঞাক আধিপতা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় দেশগুলোর উপনিবেশ 'আবিষ্কারে'র তাগিদের পেছনে মূল কারণ ছিল বাণিজ্য বাডানোর চেষ্টা। উপনিবেশবাদের ইতিহাস জড়ে আমরা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশগুলোর দখল নিয়ে যে কাডাকাডি দেখি তার কারণও ছিল বিশ্ব-বাণিজ্যে আধিপতা অর্জন করা ও কায়েম রাখা। নিচ্চেদের মধ্যে উপনিবেশগুলোকে ভাগ করে নেওয়ার চিহ্ন অনেক প্রাক্তন উপনিবেশের শরীরে আক্রও দেখা যায়। আফ্রিকার ম্যাপ দেখো—অনেক দেশেই এই





এই দীর্ঘ সময় ধরে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে কাঁচামাল, যেমন কাঠ, কয়লা, তুলো, লোহা ইত্যাদি; দাস শ্রমিক বা চিনি, তামাক, কফির মতো খাদ্যপণ্য কম দামে ইউরোপে জোগান গেছে। উপনিবেশগুলোতে স্থানীয় চাব ধ্বংস করে দিয়ে উপনিবেশিক প্রভু তার বাণিজ্যের প্রয়োজনে গায়ের জোরে কফি বা আফিমের চাব করেছে। এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলো বিশ্ব-বাণিজ্য দখল করেছে, তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান নৌ-বাণিজ্যের পথগুলো তারা দখলে রেখেছে, আবার এই বিশ্ব-বাণিজ্যে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বারবার নানান যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নানান চুক্তি তৈরি করেছে, এবং সেই চুক্তি রূপায়ণের নামে দুর্বল দেশগুলোকে গায়ের জোরে দমিয়ে রেখেছে। আজকের বিশ্বায়নকে বুঝতে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখি যার সঙ্গে এই উপনিবেশবাদের ইতিহাসের আশ্বর্য মিল। তার মানে এই নয় যে বিশ্বায়ন সরাসরি ভাবেই উপনিবেশবাদের আজকের রূপে, কিছু মিলগুলো লক্ষ করা অবশ্যুই দরকার।

রাজনৈতিক আধিপত্য: ইউরোপের দেশগুলো যখন তাদের বাণিজ্যের স্বার্থে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেন্টা করল, তখন একটা স্তরে তারা টের পেল যে নিরন্ধুশ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই দেশের শাসনক্ষমতাকেই পুরোপুরি দখল করা দরকার। এর ফলে ছলে বলে কৌশলে তারা উপনিবেশগুলোর শাসনক্ষমতা দখল করে নিল। আমাদের দেশ যেমন শেষ পর্যন্ত মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়।

উপনিবেশবাদের মধ্যে দিয়ে যেটা ঘটে সেটা হলো গত ৫০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলাপ আলোচনা, দর কযাক্ষি যেন ইউরোপের



দেশগুলোর একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে দেশগুলোতে বাস করে তাদের এ ব্যাপারে খুব একটা ভূমিকা থাকে না। উপনিবেশবাদ গেড়ে বসার আগে ইউরোপের বণিকশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তিগুলো এশিয়া বা আফ্রিকার বড় শক্তিগুলোকে সমঝে চলতে বাধ্য ছিল, একজন দিল্লির বাদশাহ বা চীনের সম্রাট তাদের ধমকি দিতে পারতেন, বাণিজ্যের অধিকার নাকচ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে হয় এরা পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত হলেন, নয় একেবারে পুতুল হয়ে গেলেন, ইউরোপীয় শক্তিগুলো পুরো পৃথিবীটাকেই নিজেদের মধ্যে বেঁটে ভাগ করে নিয়ে নিল। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ পৃথিবীর বাকি সব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ প্রভুর সাম্রাজ্য বাঁচানো বা বিস্তারের জন্য আমাদের দেশের সৈন্যুরা হাজারে হাজারে প্রাণ দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর পক্ষে এই উপনিবেশগুলোকে দখলে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। একদিকে যুদ্ধে তাদের নিজেদের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর মানুব মারা গিয়েছিল, প্রচুর সম্পত্তি, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার অনাদিকে উপনিবেশগুলোতে খুব জোরদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই উভয় সম্বটে পড়ে উপনিবেশগুলো ছেড়ে চলে আসা ছাড়া খুব একটা গতান্তর তাদের ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা বেসামাল ইউরোপ ও পৃথিবীকে সামলাতে নতুন করে বিশ্ব সংগঠনের কথা ভাবা হলো, বিজয়ী মিত্রশক্তির নেতৃত্বে তৈরি হলো রাষ্ট্রসংঘ্। মজার কথা এই, তাতেও কিন্তু দাদা থেকে গেলেন সেই ইউরোপের দেশগুলোই আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর দুনিয়ার নতুন অবিসংবাদিত মহাশক্তি ইউ এস এ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

# উপনিবেশের উলটপুরাণ: রাজশক্তির হাতবদল





সাংস্কৃতিক আধিপত্য: এ পর্যন্ত এসে কারো মনে হতেই পারে এই যে এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল, ছোট্ট কয়েকটা দেশ পৃথিবীর এতবড় একটা ভূখণ্ডকৈ দখল করে নিজেদের ইচ্ছেমতো ভোগদখল করল, পুরোটাই কি গায়ের জােরে? উন্তরে বলতেই হয়, অনেকটাই গায়ের জােরে হলেও পুরোটাই গায়ের জােরে নয়। এই প্রসঙ্গে ইতালির কমিউনিস্ট আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্ব নিয়ে একটু আলােচনা করা যেতে পারে। তাঁব জেলে বসে লেখা বই প্রিজ্ন নােটবুকস পৃথিবী বিধাাত একটা কাজ।



### গ্রামশি বলৈছেন:

কোনো সমাজকে যদি শাসন করতে হয় তবে সেটা শুধু গায়ের জোর দিয়ে করা সম্ভব নয়। যে শাসন করবে তাকে যাদের সে শাসন করবে সেই মানুষদের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে হবে। এই সম্মতি ছাড়া শুধু গায়ের জোরে শাসন করা যায় না। এই সম্মতি নির্মাণকৈ আমি বলি হেজিমনি।

উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো তাদের শাসনের সমর্থনে সন্মতি নির্মাণের এক বিশাল আয়োজন করেছিল। তাদের শাসনকে পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার বিস্তার বলে প্রচার করেছিল এই কাজে তারা ব্যবহার করেছিল তাদের তৈবি আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে। এই ইউরোপীয় প্রচারের অনেকগুলো দিক ছিল। ধর্মীয় প্রচারে প্রিস্টধর্মকে প্রচাবের চেষ্টায় দেশে দেশে ধর্মযাঞ্চকরা ছড়িয়ে পড়লেন। বলা হলো বহু দেবতার পূজাে কবা কৃসংস্কারের লক্ষণ, অসভ্যতার লক্ষণ, ইউরোপের উন্নতির কারণ প্রভূ যিশুর একক মহােঘা মেনে নেওয়া, উপনিবেশের অসভাদেবও' তাই কবা উচিত। আমাদের মতাে দেশের নানা লােকাচার, পূজাে আচা ইতাাদি ইউবােপীয় গ্রেষকদের চােখে আমাদের পিছিয়ে পড়া' সংস্কৃতির লক্ষণ বলে গণ্য হলাে। বলা হলাে উন্নত আলােকপ্রাপ্ত সমাজ গড়ে তােলার পক্ষে এগুলাে একেবারেই উপযুক্ত নয় আমাদের মতাে দেশের সমাজব্যবস্থা যে কতটা 'পিছিয়ে পড়া' তা প্রমাণ কবার জনা এরা বিশেষ করে বিছে নিলেন মেয়েদের অবস্থানকে। সতীদাহ, বিধবাদের সামাজিক দুর্দশাে,



বছবিবাহ ইত্যাদিকে কুলে ধরা হলো বিশ্বেব সামনে আমাদের অসভতো প্রমাণ করার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথাই বলা যে যারা মেয়েদের ওপরে এত অত্যাচার করে তাবা সভাভাবে দেশ চালাতে অনুপয়ক্ত, অতএব সভাতার খাতিবেই এ দেশের ভার শিক্ষিত উপনিবেশিক শাসককে নিতেই হবে। আপাতদৃদ্ধিতে মনে হতেই পারে, ঠিকই তো, সতীদাহ, বছবিবাহ বন্ধ হওয়াই উচিত, বিধবা বিবাহ চালু হওয়া প্রয়োজন, ওঁরা তো ঠিক কথাই বলেছিলেন। এ কথা নিয়ে আমাদের কোনো ছিমত নেই। আমাদের প্রয়াটা জন্য—যে বিদেশি শাসকরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে শক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস বানাতে পারে, যাবা সেই দাসদের গাছে ঝুলিয়ে পুডিয়ে মাবতে পারে, যাবা মালেবিয়ায় গ্রামেব পর গ্রাম উজাত হয়ে গোলে তোয়াঞ্জা করে না, যাবা মন্বন্ধব তরি করে নিজেদেব সার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেবেছিল, তাবা হঠাৎ কোনো ভারতীয় মেয়ে সতী হলে এত কেঁদে উঠছিল কেন ? অর্থাৎ সতীদেব প্রতি এই দবদটা কতটা খাঁটি ? না কি এটা ক্ষমতা দখলের জন্য একটা অঞ্বহাতের বেশি কিছু নয় ?

তথু আমাদের সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতিই নয়, এই শাসকেরা বলেছিলেন যে আমাদের অসভা না হয়ে কোনো উপায় নেই কারণ এই অসভাতা আমাদের হাড়ে-মঞ্জায়,



আমাদের গঠনে। এই 'প্রমাণ' খোঁজার কাজে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞানকে সরাসরিভাবে ব্যবহার কবেছিলেন। আমাদের দেশে ঠগী বলে এক ধরনের পথডাকাতদের কথা হয়তো আমবা অনেকেই জানি কয়েকজন ঠগীৰ ফাঁসি হয়ে যাওয়াব পর তাদের খলিওলো বিলেতে পাটানো হয়েছিল গবেষণাৰ জনা, সেখানে 'পণ্ডিবৰা'



নানা মাপ জোক করে নাকি
বুবেছিলেন যে এদের
মন্তিজের গঠনই এদের
অপবাধপ্রবণ করে তোলে।।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য
হলো 'হটেনটট ভিনাস'-এর
ঘটনা। এই মহিলাকে দক্ষিণ
আফ্রিকা থেকে 'সংগ্রহ'
করে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায়
লভন, ফ্রান্স সহ বিভিন্ন

শহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বেড়ানো হয়, উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে আফ্রিকার মেয়েদের শরীর কীরকম আলাদা, পশুর মতো হয়। এরা ঠিক মানুষ নয়। এই হলো সভ্যতার ইতিহাস। কারণ যার ওপর অত্যাচার করব, সে আমার চেয়ে অধম এটা না প্রমাণ করলে তো এইভাবে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না।



রিটিশরা লোধা শবরদেরও 'অপরাধপ্রবণ' বলে চিহ্নিত করেছিল। যদিও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৫০-এর দশকে সরকারিভাবে লোধাদের বিমৃত্ত ঘোষণা করা হয়, আমাদের দেশের সাধারণ মানুদের মনে এদের প্রতি সন্দেহ থেকেই যায়। চুনি কোটাল যখন লোধাদের মধ্যে প্রথম স্লাতক হন তখন অনেক খবরেরকাগজই লেখে যে চুনি 'অপরাধপ্রবন' লোধা আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম স্লাতক।

আজকেব পৃথিবীতে দাঁভিয়ে এ কথা বোধ হয় শ্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর এই যে সম্মতি নির্মাণের প্রয়াস, এ বহুলাংশে সফল হয়েছিল এবং এর জ্বের সরাসরি উপনিবেশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, মানে যাকে আমবা বলি 'উত্তর-উপনিবেশ' যুগ, সেই যুগে বসেও টের পাচছ মেনে নেওয়াই ভালো যে উপনিবেশগুলোর স্থানীয় মানুষদেরও বহুলাংশ এই বিদেশি শাসনকে উন্নত এবং নিজেদের অনুগ্রত বলে ভাবতে শিখেছিলেন, এবং আজও ভাবেন

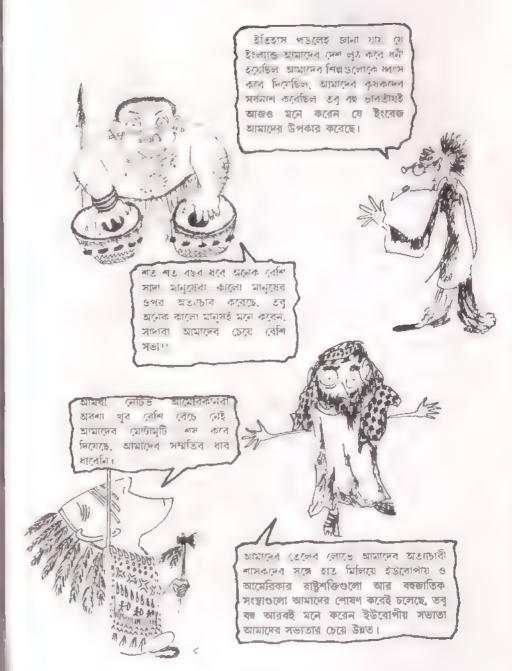

### মানবতাবাদ, ধনতন্ত্র ও আধুনিকতা

৫০০-৬০০ বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে চিন্তার জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এই চিন্তার আন্দোলনকে আমরা রেনেসাঁস বলে জানি। খুব সংক্রেপে বলতে গেলে আমরা দেখব যে এর মূল কথা ছিল দৈব নিভার একটা পৃথিবাঁ। প্রকে সাবে এসে বিন্তেব কেন্দ্র হিসেবে ব্যক্তি মানুষকে চিহ্নিত করা। এই মানবভাবাদ বা ব্যক্তি-মানুহের জয়গান—যাকে আধুনিকতার সূচনা বলে ভাবা হয়—ভার সঙ্গে কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিকাশ ওতপ্রোভভাবে জড়িত। মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামোটা ছিল সামস্তভান্ত্রিক ও কৃষিনিভর সেখানে মানুষ্টেব স্থান ছিল জম্মসূত্রে নির্দিষ্ট। রেনেসাঁস বা আধুনিকতার প্রথম যুগে এই কাঠামোটার আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। কৃষিনিভরতা থেকে বাণিজ্ঞাক পুঁজি বাড়ানোর উপর বোঁক পড়ে; সামস্তভন্ত থেকে রাজভন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায় রাষ্ট্র এবং এ সব কিছুর কেন্দ্রে থাকে ব্যক্তি-মানুষ, যে নিজের ক্ষমভা ও প্রতিভার জোরে সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজের অবস্থান ও অবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

এই সময় ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশভিত্তিক যে গতির সৃষ্টি হয়, সেটাই হয়ে ওঠে সভ্যতা, হাগতি, আধুনিকতার সংজ্ঞা, উন্নতির মাত্রা। আমাদের মতো দেশেও যধন এই ইউরোপীয় চিন্তাধারা এসে পৌছোয় তখন আমাদের সমাজের যে অংশ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তাদের মধ্যে ইউরোপীয় পথে শিল্প বিকাশ ও বাণিজ্ঞা বিকাশ ঘটিয়ে দেশের অগ্রগতি ঘটানোর পক্ষে একটা জারদার সম্মতি তৈরি হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে ইউরোপীয় মানবত্যবাদের ধারণা কখনোই সব মানুযকে নিয়ে নয়। মূলত সাদা, শিক্ষিত, পুরুষমানুষই এর কেন্দ্রে। এই মানবতাবাদের ধারণা কত দৃয় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত গৌছেছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে যেটা অবশ্যই পৌছেছিল সেটা হলো ধনতন্ত্র। উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় শিল্প বিশ্লবের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের দেশেও যন্ত্রশিল্পের বিস্তার শুরু হয়েছিল। বড় বড় শহরে কলকারখানা তৈরি হয়েছিল। এইসব পরিবর্তন উপার্জনের সহায় হিসেবে সাধারণ থেটে খাওয়া মানুযের মনে একটা নতুন আশা জাগিয়েছিল।

### বিশ্বায়নের পথে আমরা

আমাদের মতো উপনিবেশগুলো যখন স্বাধীন হলো তখন তাদের সামনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল। উত্তর-উপনিবেশ বাইওলোর দায়দায়িত্ব ছিল প্রচুর। উপনিবেশিক লুঠের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক ক্ষেত্রেই কমে এসেছিল, এই দেশগুলোর আদি উৎপাদন ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস হয়ে ইউরোপীয় যন্ত্রসভাতার মডেলে শিক্ষব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যার জন্য এই দেশগুলো ভীষণভাবেই পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল থেকে গিয়েছিল। বিশ্ব-বাণিজ্যের দখল সুনিশ্চিতভাবে ইউরোপ আমেরিকার নিয়ন্ত্রদে থাকার ফলে সেখানেও খুব সুবিধে হচ্ছিল না। অনেকের মতে উপনিবেশ ছাড়ার আগে উপনিবেশিক শক্তিগুলো নিশ্চিত করে নিয়েছিল যে স্থাধীনতার পরও প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উন্নত দেশগুলোর যুদ্ধে ধ্বসে
যাওয়া অর্থনীতিগুলোকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে ইউরোপ ও
আমেরিকা আদাজল থেয়ে লেগেছিল। এর মধ্যে পৃথিবীর
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে
গিয়েছিল। ধনতদ্পের বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদ এবং বিশেষ
করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপস্থিতি, উপনিবেশগুলোতে
জারদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এবং বহ উপনিবেশেই
সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব, সব মিলিয়ে কেবল উন্নত
দুনিয়াকে নিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না। আগের মতো
উপনিবেশগুলোকে সরাসরি আর খোলাখুলি অর্থনৈতিকভাবে
শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বাড়ানোও সম্ভব ছিল না।
কাজেই নিজেদের কোলে ঝোল টানলেও, অন্তত মুখে—যা
হচ্ছে, সবার ডাগোর জন্যই হচ্ছে, এরকম একটা ভাব রাখা
দরকার হয়ে পড়েছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উত্তর উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল উপনিবেশবাদী প্রভূদের দখল করা ভূখণ্ড ধরে, কখনো বা তারই মধ্যে ধর্ম অনুযায়ী ভাগণ্ড করে া দেওয়া হয়েছিল, যেমন ভারত-পাকিস্তান। আবার আফ্রিকার ক্রেক্তে আমরা বিশেষ করে দেখতে পাই একটাই বড জনগোষ্ঠী উপনিবেশের ভাগ অনুযায়ী নানা বাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে। এই নানান জোড়াতালি, বিভাজনের ফলে এই নতুন রাষ্ট্রগুলোর জাতিপরিচয় নিয়ে নানা সমস্যা থেকেই গেল। যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এই দেশগুলোর দায়িছে এলো তাদের চরিক্ত নিয়েও সমস্যা থেকে গেল। এই সময় সমাজতন্ত্র একটা জোবদার মতবাদ হয়ে দাড়ালোয় এই বাষ্ট্রেরা অনেকেই সমাজতন্ত্রের পথ নেবে বলে ঘোষণা করেছিল আমাদের দেশেও থেমন বলা হয়েছিল যে বাষ্ট্র তার নাগরিকদের হয়ে শিল্প-বাণিজাের দায়িয় নেবে এবং এব থেকে উদ্ভূত লাভ সমাজের সবার কাছে পৌছোরে জওহবলাল নেইকর সমাজতান্ত্রিক নাের থেকে ইন্দিরা গান্ধির ব্যাল্ক জাতীয়করণ, কয়লা খনি জাতীয়করণ পর্যন্ত এই মতবাদের পরিচয় আমরা পাই। এই সময় রাষ্ট্র একটা সামাজিক ভূমিকা পালন করবে বলে ভাবা

মতবাদের পারতর আমরা পাহ। এই সময় রাদ্র একটা সামাজিক ভূমিকা পালন করবে বলে ভাবা হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রায় ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত এই সমাজবাদী প্রভাবের যুগ বলে ধরে নেওয়া যায়।

আর সব বাদ দিন, এদেশের লোকের জন্য এক গ্লাস জলের ব্যবস্থাও আমরা করে উত্ততে পার্নিন,

এক গ্লাস জলও না

্যান্য আজাদ হা

১৯৭০-এর দশকে এসে আন্তে আন্তে ছবিটা কীরকম
বদলে যেতে লাগল। উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলোতে
রাষ্ট্রগুলো কিছুই করতে পারল না বলা ঠিক নয়, তবে
মানুষের আশা আকাজকা মেটানোর থেকে অনেক দূরেই থেকে
গেল। অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর ওপর সে
দেশের বড় শিক্ষপতি, ব্যবসায়ীদের প্রভাব ছিল। দেখা গেল
খাধীনতার পরেও তাদের স্বার্থই ফুলে ফেঁপে উঠছে। অনেক
দেশেই আবার যে এলাকার রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রে ক্ষমতায়
বেশি জোর, তাদের অক্সলেই উন্নয়ন সীমাবদ্ধ থেকে গেল, অন্য
এলাকায় পৌছোল না। ভারতের বছ অংশের মানুষই মনে
করেন যে রাষ্ট্রের সুবিধে দিল্লি আর তার আশেপাশের
মানুষই বেশি পেয়েছেন, সর্বত্ত পৌছোয়নি। রাষ্ট্র
দূর্বল হওয়ায় নানান ধর্ম, ভাষা,

### বিশ্বব্যান্ধ, আই এম এফ ও গ্যাট কী?

### বিশ্বব্যান্ধ (ওয়ার্ল্ড ব্যান্ধ)

দি ইন্টাবন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ফর বিকনস্তাকশন আশু ডেভেলপয়েন্ট বা বিশ্ববাদ্ধ আই এম এফ-এর সঙ্গে একসঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে সংগঠিত ইউনাইটেড নেশনস মনিটবি আন্ত ফাইনানশিয়াল কনফাবেন্সে এই দৃটি সংখ্যকে তৈরি কবাব উদ্দেশ। ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব নিয়ে এসে বিশ্ব বাণিজ্ঞাকে বাডানো। বিশ্বব্যান্তের সদস্য হতে হলে আই এম এফ-এর সদস্য হতে হয়। বিশ্ববাছ সাধারণ অর্থে ব্যাক্ত নয়। এটা রাষ্ট্রপঞ্জের একটা বিশেষ সংস্থা, ১৮৪টি দেশ এর সদস্য। নিয়ম অনুযায়ী এই সংস্থা কীভাবে টাকা আয় এবং ব্যয় করবে তার সব সিদ্ধান্ত সদস্যদের নেওয়া উচিত। বলা বাছলা, কার্যত मिखनानी प्रमाखला, विएमय करत्र चार्त्मातका, नाना विषया प्राप्ताशित करत्रहे थाक। विश्ववाङ पीर्यकानीन कम मृत्तत चन तम्ब, मृत्र ছाড़ा धात तम्ब এवर উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনুদানও দিয়ে থাকে. বিশ্বব্যাঙ্কের খাতায় কলমে উদ্দেশ্য হলো ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমানো, এবং ধনী দেশগুলোর সম্পদ-সাহায্য ব্যবহার করে গরিব দেশগুলোকে সমদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এর ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতার কথাই বলে ৷

### আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এক)

আই এম এক বিশ্বব্যক্তের সক্ষেই ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এরও সদস্য ১৮৪টি দেশ। আই এম এক-এর উদ্দেশ্য হলো মুদ্রা বিনিময়ের হারের দিকে লক্ষ রাখা, কোনো দেশের বিদেশি মূদ্রা কম পড়লে তাকে আই এম এফ শর্ত সাপেকে এই মুদ্রা ধার দের। আই এম এফ বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করারও একটা মঞ্চ, সদস্য দেশতলোকে এই সংস্থা কাবিগরি সাহায্যও দিয়ে থাকে। কোনো দেশকে সাহায্য করার সময় আই এম এফ যে শর্তগুলো চাপায় তার জন্য বিশ্ববাস্তের তুলনায় অহি এম এফ বেশি বিভর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিশ্বব্যান্ধ ও আই এম এফ-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরদের ভোটের মধ্যে দিয়ে। এই ডিরেক্টররা সদস্য দেশগুলাের প্রতিনিধিত্ব করেন। এখন ভোটাধিকার ঠিক হয় একটা দেশ কতটা টাকা দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। তাই মার্কিন যুক্তরান্ট্রের একারই আছে ১৭ শতাংশ ভোট। উল্টোদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলাের ক্ষমতা তৃলনামূলকভাবে অনেক কম। ঐতিহ্য অনুসারে বিশ্বব্যাক্ষের প্রেসিডেন্ট হন একজন আমেরিকান, এবং আই এম এফ-এর প্রেসিডেন্ট একজন ইউরােপিয়ান।

### গরিব দেশগুলোতে বিশ্বব্যাশ্বের ঋণদানের ফলে আমেরিকার বা উন্নত দুনিয়ার বাণিজ্য সংস্থাওলোর লাভ হয় কীভাবে?

বিশ্ববাজের সহায়তায় এই দেশগুলোতে যে প্রকল্পগুলো চালু হয়, তাতে উন্নত দেশে তৈরি হয় এমন মালমশলা, যশ্বপাতি বা পেশাদারদের পরামর্শ ইত্যাদি কিনতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে এই টাকা ধনী দেশগুলোতেই ফিরে আসে! খোদ মার্কিন ট্রেজারি দফতবই হিসেব করে দেখিয়েছে যে উন্নয়নের খাতে আমেরিকার সরকার বিশ্বব্যাঙ্কে বা অন্য কোনো উন্নয়নের ব্যাঙ্কে ১ ডলার দান করলে, ২ ডলার ঐ ব্যাঙ্কের দেওয়া ব্যবসার বরাত থেকে পাওয়া লাভ হিসেবে ঘরে ফিরে আসে। এই স্বার্থের কারণে, ব্যাক্ষ বড় বড় প্রকল্পে সাহাষ্য করার চেষ্টা করে, যাতে যত্ন, কারিগবিবৃদ্ধি ইত্যাদি বেচে লাভটা বড়লোক দেশের ঘরে ওঠে। ছেটিখাটো স্থানীয় প্রকল্প তেমন আমল পান্ন না।

### গ্যাট

দ্য জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ্স্ আ্যান্ড ট্রেড (সংক্ষেপে গ্যাট) সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের নিয়মকানুন সম্পর্কিত একটি চুক্তি। সূইটজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৯৪৭ সালে ২৩টি দেশ এই চুক্তি সই করেছিল। গ্যাট সেই অর্থে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা ছিল না, যদিও প্রথম থেকেই একটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। গ্যাট চুক্তিতে বছবার অদল বদল হয়েছে, এগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো ১৯৯৪ সালের মারাকেশ চুক্তি, এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে উরুপ্তরেতে শুরু হওয়া আলাপ আলোচনার স্তরের সমাপ্তি ঘটে, এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের জন্ম হয়। আঞ্চলিকতাভিত্তিক উপ-জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সমস্যা সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক বাণিজার ক্ষেত্রেও এই দেশগুলো পিছিয়েই থাকল। ফলে মনে হতে লাগল এই সমাজবাদও একটা ভাঁওতা, এতে ক্ষমতায় থাকা নেতা ও চামচাদের সুবিধা হয়, বাকিদের কিছু হয় না।

এর পাশাপাশি সমাজবাদী দেশগুলোর ভেতর থেকেও নানা খবর এসে পৌছোতে লাগল। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিন আমলে ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী আমরা শুনলাম, সেগুলোকে প্রয়োজনীয় লাল সন্ত্রাস বলে ঢেকে রাখা গেল না। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে নৃশংস তাওবও আমাদের ভাবিয়ে তুলল। বলা বাছল্য, ধনতান্ত্রিক প্রচারযন্ত্র সমাজতন্ত্রের এই ব্যর্থতাকে ফলাও করে প্রচার করতে লাগল। এই সময় জুড়ে ধনতন্ত্রেব বাজনৈতিক দানা আমেবিকা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছিল, তাব মূল লক্ষ্য অবশাই ছিল কমিউনিস্টরা। ইন্দোনেশিয়ায়, চিলিতে গণহত্যা, ভিয়েতনামে আক্রমণ—সেই উপলক্ষে পাশের দেশগুলোকেও বোমা মেরে বিধ্বস্ত করে দেওয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব পুনিয়া জুড়ে একটার পর একটা দেশে গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দিয়ে গুড়া জুনটা রাজ কায়েম করা, মানে গুণের আর শেষ নেই

भव थानक बांगित मिंगां थारि मिंगां में मिंगां भी मिंगां मि

চেতনার 'মারীচ সংবাদ' থেকে সিয়ার গানের কথা।

কিন্তু এইসব কথা সক্রিয় বাম আন্দোলনে যুক্ত না থাকলে জানবার তেমন উপায় ছিল না। অবশ্য পশ্চিম বাংলায় বসে আমরা এটা ঠিক বুঝতে পারব না, কারণ একটা শক্তিশালী বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমাদের এই সম্বাসের সঙ্গে পরিচিত বেখেছিল।

সমাজবাদবিরোধী প্রচাবের পাশাপাশি আরো একটা জিনিস ঘটছিল যেটা বিশ্ব জুড়ে ধনতন্ত্রের সপক্ষে যাছিল। বাজারে নানান জিনিস পেয়ে যাওয়াটা সব সময় শিল্প সভ্যতার পক্ষে কাজ করে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজাব নানান জিনিসে ছেয়ে যায়। বাজারের বিকাশের ফলে জাতপাত নির্বিশেষে মানুষ কিছুটা ভোগের অধিকার পায়। পুরসভার সাফাই কর্মীর গায়েও নাইকে' লেখা নকল টি-শার্ট ওঠে। এই যে ভোগের অধিকারের এক ধরনের গণতান্ত্রিক ভূমিকা—এটাও আমাদের বোঝা দরকার।

ৰাজারের পথে মধ্যবিত্ত : আমাদের দেশের মতো প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে অধিকাংশ লোকের জীবনে তেমন পরিবর্তন না এলেও সংগঠিত শিল্প, সরকারি চাকুরি, মধ্যস্তরের ব্যবসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটা বড় সংখ্যার নাগবিক সমাজ তৈরি হয়েছিল। ১৯৫০-৬০-এর দশকেই এদের অস্তিত্ব আমরা টের পাচ্ছিলাম, ১৯৮০-র দশকে এমে এরা একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে ওঠেঃ এই গোষ্ঠীব উত্থানের কারণ কিন্তু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা, এরাই সেই শ্রেণী যাঁরা ষাধীনতার পরে শিক্ষা চাকরি ইত্যাদি সবরকম সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু ১৯৮০-র দশকে আমরা দেখলাম এরাই রাষ্ট্রের সবরকম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি সরব। এই সুবিধাভোগারা নিজেরা রাষ্ট্রের নানা সুবিধে পাওয়ার দিকটাকে বেমালুম অস্বীকার করে এমন একটা ভাব করলেন যেন রাষ্ট্রের ইস্তক্ষেপেব ফলেই তাঁরা খুব খারাপ আছেন। এদের দাবি, রাষ্ট্র সববকম নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিক, সববকমের অবাধ পণ্যের বাজার চালু হোক। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হলেও এই ক্রেতা নাগরিক শ্রেণী বিশ্ব বাজারে যোগদানের পক্ষে জোরালো চাপ সৃষ্টি করেছিল।

আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭০এর দশক পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকা খুবই সফলভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও
বাজার তৈরির পথে এগিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রেটন উডস এব
বৈঠক থেকে উঠে আসা বিশ্ববান্ধ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগুরে, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন
ট্যারিকৃদ্ আন্ত ট্রেড সুসংগঠিতভাবে ঈলিত ফল দিচ্ছিল মনে রাখতে হবে যে
অর্থনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক আধিপত্যেও এই সময়ে, অর্থাৎ
১৯৮০-র দশকে মার্কিন জোট একটা বিরাট জয়পাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়া
ভেতর আর বাইরের চাপের মুখে ভেঙে যায়, ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ হয়, গোটা পৃথিবীতে
আমেরিকার প্রাধান্য চ্যালেঞ্জ করার মতো বড় কোনো শক্তি আর থাকে না। চীন তার

### মণ্ডল কমিশন

১৯৮০-র দশকে মণ্ডল কমিশন বিরোধী আলোলনে আমরা এই ক্রেতা নাগরিকদের চরিত্রটা ভালোভাবে বৃথতে পেরেছিলাম। মণ্ডল কমিশন সুপারিশ করেছিল চাকরির ক্ষেত্রে অনুমত জাতি ও শ্রেণীর মানুষদের জন্য সংরক্ষণ চালু রাখা হোক। এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিল উচ্চ বর্ণের ও শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা। এমনই উন্মাদনা যে নিজেদের গায়ে আগুনও দিয়েছিল কেউ কেউ। বাম ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্ররা মুচি সেক্তে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এদের বক্তব্য ছিল যে এই সংরক্ষণ থাকলে ছোট জাতরাই সব চাকরি পেয়ে যাবে, মেধাবী হয়ে কোনো লাভ থাকবে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তিটা তো ঠিকই, কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেই তো সবাই সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ওঠা মানে কি সব নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়া? না কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ জাতপাতের বৈষমা, ধনীগরিবের বৈষম্যের মধ্যে যেটুকুও ভারসামা আনবার চেন্তা করছে, সেটুকুও সহা করা যাছে না? আমরা কী দেখি? সমাজে উচ্চশিক্ষা, চাকরি, ব্যবসার সুযোগ কারা বেশি পায়? ছোট জাতের গরিব মানুষেরা কি? এই মেধা-ভিত্তিক সমাজের দাবি তো আসলে এই অসম ব্যবস্থা চালু রাখারই দাবি, তাই না?



### মেধা আর মেয়েদের গল্প

গ্রামের নাম নুরপুর। স্কুলে মেটি ১০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়তে পারবে। সরকার ১০টা আসন মেয়েদের জন্য রাখলেন। ছেলের। বলল যে এর ফলে কম মেধার মেয়েরা বেশি মেধার ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিছে। সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হোক। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ভর্তি পরীক্ষার নম্বর দেখে ভর্তি করা হোক। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা ঠিক। কিন্তু প্রশ্নটা হলো মেয়েরা তো এমনিতেই পড়তে আসতে পারে না, সমাজ মনে করে তাদের পড়ার দরকার নেই। বাডিতে মাকে সাহায্য করে, মাঠে কাজ করে, ব্যঃসন্ধির কাছাকাছি বয়স হলেই বাড়ি থেকে বেরোনো মানা হয়ে যায়। তাহলে ঐ সংরক্ষণ তুলে দিলে এই দেশে মেয়েরা কোনোদিন সমান স্যোগ পাবে কি?

- अभाग विद्या - अभाग मा विद्या मा विद्य मा विद्या मा वि



নিজের ঘর সামলাতে আর বিশ্ব বাজারে অংশ নিয়ে নিজের ১০০ কোটিরও বেশি মুখে ভাত জোগাতেই বাস্ত থেকে যায়। এর পাশাপাশি ধনতন্ত্রের শক্তিগুলার মধ্যেও বাজার দখলেব লডাই পুরোদমে শুরু হয়ে যায় দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় সামলে উঠে জাপান বিশ্ব বাজারে এক বড় খেলোয়াড় হিসেবে দেখা দেয় এবং শস্তায় বিভিন্ন পণ্য তৈবি করে আমেবিকাব নিজেব বাজাবই দখল কবতে শুরু করে। প্রতিযোগিতাব ফলে অতি উৎপাদন ঘটে, চাহিলা বাড়ে না এবং মন্দা দেখা দেয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে ওঠে বিশ্ব জুড়ে আরো সংগঠিতভাবে বাজার তৈরি করার কাজে নেমে পড়া। এই কাজের জনা প্রয়োজনীয় কাবিগবিও তেবি হয় ইন্টাবনেট ও স্যাটেলাইটেব মাধামে নিমেষে পৃথিবীব এক প্রান্ত থেকে অনা প্রান্তে শুধু যোগাযোগ কবা যায় তাই নয়, মিলিয়ন কী বিলিয়ন ডলাব চালাচালি করাও সন্তব হয়ে ওঠে। দ্রুতগতির বিমান যোগাযোগ, টোলকমিউনিকেশনস, ইন্টাবনেট এসবেব মধ্যে দিয়ে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে বিশ্বজাড়া বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে বিন্দুমাত্র অস্বিধেব কাবণ থাকে না আর এইসব মিলে আমরা দেখতে পাই, ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য দুনিয়া জুড়ে এক বিপুল কর্মযক্ত, যাকে আমরা বিশ্বায়ন বলে জানি।

### অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

১৯৮০-ব দশকে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিশ্ব জুড়ে সংগঠন গড়ে তুলে বাজারকে ছড়িয়ে দিয়ে লাভ বাডানোর জন্য প্রায় মবিয়া হয়ে ঝালিয়ে পড়ে। এর ফল হিসেবে ধীরে ধীরে আমরা অনেকগুলো নতুন নতুন প্রক্রিয়া, ঝোক এবং ফলাফল দেখতে পাই। ধনতন্ত্রের আসল লক্ষ্য ছিল নানান দেশের নানান অর্থনীতিকে একটা আন্তর্জাতিক থোলা বাজারে এনে ফেলা, এর জনো কয়েকটা কাজ করা জরুবি ছিল

- বিভিন্ন দেশে স্থানীয় প্রয়োজনের জনা জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন করার চেয়ে বিশ্ব
  বাজারের জনা জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন কবাটা বেশি লোভনীয়, সে কথা সে
  দেশের সরকার এবং উদ্যোগপতিদের ছলে, কৌশলে এবং বলের মাধ্যমে বোঝানো।
- কারিগরি কুশলতা, পৃঁজি, কিছুটা বাজারের খোঁজ ধার দিয়ে দেশগুলোকে এই বিশ্ব-বাণিজাে, দ্বিতীয় শ্রেণীব এবং শস্তা জােগানদার হিসেবে হলেও অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরি করা (বলা বাছলা, এই দেশগুলাের স্বার্থে নয়)।
- বিভিন্ন দেশের নানান ইতিহাস থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের অর্থনীতি নিয়ে সংরক্ষণশীল ছিল। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের প্রভাবের ফলে অনেক দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের আরোপিও কড়াকড়ি ছিল। সেই দেশের অর্থনীতিতে যাতে বিদেশি পুঁজি বা বাজার বেশি প্রভাব ফেলতে না পারে সেইজন্য কিছু রক্ষাকবচের বাবস্থা ছিল। ধনতন্ত্রের কাজ হলো এক এক করে এই কবচগুলোকে খুলে ফেলে সেই দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজাবের টানাপোড়েনের কাছে পুরোপুরি খুলে দেওয়া।

এই কাজগুলো করার জন্য কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া হলো :

- সরকাবগুলোকে চাপ দিয়ে একটা দেশের বাজারে বিশ্বপৃঁজি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অবাধ যাতায়াত সুনিশ্চিত করা হলো। এর ফলে আমরা দেখছি আমাদের দেশের সংস্থা মালিকানায় বিদেশি পুঁজিব অংশগ্রহণের ওপর যে বাধা নিষেধ ছিল, তা আনেক কমে গেছে, আমাদের বাজাবকে বিদেশি জিনিস বিক্রির জন্য অনেক বেশি খুলে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদেব কিছু সংস্থার শেয়ার আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটে নথিভুক্ত হয়েছে।
- বিশ্ব বাণিজোব নিয়ম কানুন আলাপ আলোচনাকে সংগঠিত করে প্রথমে ১৯৪৪ সালে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ্স্ আন্ত ট্রেড চালু করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে তাবই উত্তরসূরি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অবগানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্ঞা সংস্থা চালু করা হলো।

### বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্ৰু টি ও)

পয়লা জানুয়ারি ১৯৯৫-তে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্ঞা সংস্থা হলো একমাত্র সংস্থা যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্ঞার নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব বাণিজ্ঞা যাতে মুক্তভাবে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, কোনো ঝামেলা ঝঞ্জাট ছাড়া চালিয়ে যাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য হলো সদস্য দেশগুলার নাগরিকদের অবস্থার উন্নতি করা। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে এই সংস্থার নীতিগুলো ছলে বলে কৌশলে ধনী দেশগুলোর স্বার্থরক্ষার চেন্তাই করে তবে তার মানে আবার এও নয় যে বিশ্ব বাণিজ্ঞা সংস্থার ভেতরে দর ক্ষাক্ষির কোনো জারগা নেই।

### স্থাকচারাল অ্যাডজাস্ট্রমন্ট প্রোগ্রাম

নিভিন্ন দেশ নিশেষ কৰে উন্নয়নশাল দেশওলো বিশ্ববাদ্ধ ও আই এম এফ-এব কাছে সংযাতা চাইলে. এই দুই সংখ্যা সে দেশওলোতে অপনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নীতি নির্ধারণ করে দের তাকেই বোঝাতে স্ট্রাকচারাল আডজাস্টমেন্ট কথাটা ব্যবহার হয়ে থাকে। কথাটার বাংলা মানে হলো কাঠামোগত রদবদল। এই কথাটা এই কারণে এসেছে যে এই সংস্থাণ্টি উন্নয়নশীল দেশওলোকে অনেক ধরনের পরিবর্তনের উপদেশ দেয় (এবং ঋণ নিতে গোলে সেওলো মানতেই হয়) যে পরিবর্তনের ফলে সেই দেশওলোর অর্থনৈতিক (এবং রাজনৈতিক) কাঠামোয় বড় পরিবর্তন আসে। যেমন দেশের বাজারকে বিদেশি পণ্যোর কাছে খুলে দিয়ে 'প্রতিযোগিতা'-ম উৎসাহ দেওয়া, বাণিজ্য ও শিল্পকে আরো বেশি করে বান্ডিগত মালিকানাধীন করে ভোলা, কাস্টমস তঞ্চ কমিয়ে বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন আনা, ব্যান্ধ, মুদ্রা বিষয়ক নীতিতে পরিবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ববাণিজ্যের টানাপোড়েনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পথে এগিয়ে দেওয়া। মোদ্যা কথা, রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কেটে ছেটে মৃক্ত বাজারের বিকাশ ঘটানো।

### ইনটেলেকচ্য়াল প্রপার্টি রাইটস

কোনো সম্পদ তৈরি করতে একটা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস সেই পদ্যের ওপর বন্ধির অধিকার শ্বীকার ও সংরক্ষণের আইন বলা যেতে পারে। সাধারণত এই অধিকার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জনা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথাগতভাবে ইনটেলেকচ্যাল প্রপার্টি রহিটসকে দূভাবে ভাগ করা হয়—কপিরাইট আর কপিরাইটের সঙ্গে সম্পর্কিভ রাইটস, যেমন গান, বই, ছবি, মর্তি, কমপিউটার প্রোগ্রাম, ফিল্ম ইত্যাদির ওপর তাদের সষ্টিকর্তাদের অধিকার। সাধারণত এই অধিকার ৫০ বছর অর্থাধ থাকে। এর সঙ্গে যক্ত কিছ অধিকারও থাকে, যেমন রেকর্ডিং কোম্পানি, রেডিও বা টেলিভিশন কোম্পানি, অভিনেতা, গায়ক, নাচিয়ে ইত্যাদিদের অধিকার। দ্বিতীয়ত, শিল্প সংস্থার নিজম্বতা এককভাবে ব্যবহারে অধিকার, যেমন কোম্পানির নাম, লোগো (যেভাবে নামটা লেখা হয় বা যে প্রতীক ব্যবহার করা হয়): ভৌগোলিক বিশেষত্বের বা পণ্যের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার যেমন দার্জিলিং চা, বাসমতী চালও এইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এছাডাও পেটেন্ট নিয়ে কোনো পণোব ডিফাইন বা ব্যবসা সংক্রাপ্ত গোপনীয়তাকেও সংক্রেক্ষণ করা সম্ভব। যেমন মারুতি কোম্পানি তার কোনো গাড়ির ডিক্রাইনের পেটেন্ট নিতে পারেন। আবার কোকাকোলার অধিকার আছে তার পানীয়ের মুগ ফর্মলা গোপন রাখার।

### **লিবারালাইজেশন**



লিবানালাইড়েশন বা উদাবীক্ষণ বলতে মাটেন ওপৰ অর্থনীতিকে নাজারেব কাছে খুলে দেওয়াব কমস্চিকেই বোঝায় অর্থনৈতিক উদাবীক্ষণকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, আভান্তরীণ ও বৈদেশিক—যদিও এই দুটো সবসময় আলাদাও হয় না। বৈদেশিক ক্ষেত্রে উদারীকরণ বলতে সাধারণত বোঝার কাস্টমস ভিউটি এবং অন্যান্য বাধা নিষেধ কমানোর বা সরানোর মধ্যে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে সুরক্ষার ব্যবস্থাওলো কমিয়ে দেওয়া, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং এই বিনিয়োগের যাতায়াতকে সহল্প করে তোলা। আভান্তরীণ উদারীক্ষরণ বলতে আমরা বুঝি দেশের ভেতরে শিল্পোদোগের ওপর থেকে বিধিনিষেধ কমিয়ে দেওয়া, লাইসেল ইত্যাদি নিয়ন্তর্গ শিথিল করে দেওয়া, কর কমিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, এবং ধীরে ধীরে বিনিয়োগের ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের সরে যাওয়া।

- বিশ্ববাদ্ধ ও আস্তর্জাতিক অর্থ ভাগুরে কার্যত উন্নয়নশীল দেশগুলার দপ্তমুপ্তের কর্তা হয়ে উঠল। বহু দেশেব অর্থনীতি এই অর্থভাগুরের কাছু থেকে ঋণ নিয়ে এই ব্যাক্ষেব প্রামশ ও স্ট্রাকচাবাল অ্যাডভাস্ট্রেস্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার চেম্বা করল।
- বিশ্ব ধনতান্ত্রেব নির্দেশ অনুযায়ী এগোনোর এই অর্থনৈতিক পথ অনেক দূব অর্বাধ্ব
   বাষ্ট্রেব চরিত্র ঠিক করে দেওয়াব চেষ্টা কবল, এবং করে চলেছে বিশ্ববাদ্ধ, আন্তর্জাতিক
   অর্থ ভাশুরে কোনো বায়ুকে খণের শর্ভ হিসেবে নির্দেশ দেয় যে সেই ঋণ পেতে হলে
   রাষ্ট্রকে কোন খাতে খরচ কমাতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগের
   হাতে ছাড়তে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব বোঝা যাচেছ যে বিষয়টাকে নিছক
   অর্থনীতি হিসেবে দেখা সম্ভব নয়, এর সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে
   জড়িয়ে আছে।

মনে হতে পারে এ তো ভালো কথা। সব দেশ যদি একটা সমান জায়গা থেকে বাজারে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তবে তো ভালোই, তাতে ক্ষতি কী? সত্যিকারের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তা হয়নি। তার অনেকগুলো কারণ আছে:

♦ বিশায়নে আমবা যে বাজারে অংশগ্রহণ করছি সেটা প্রোপৃনিভারেই আধুনিক
শিল্পোৎপাদনেব মধ্যে দিয়ে তৈবি পণ্যের বাজার। এই ধবনের উৎপাদনে আজকের
উয়ত দেশগুলোব অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোব পক্ষে এই





বাজারে হঠাৎ করে 'সমানে সমানে' অংশ নেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা উন্নত দেশগুলোও খুব ভালো করেই জানে।

- ◆ উপনিবেশবাদের ইতিহাস ছিল কলোনিওলোকে লৃগনের ইতিহাস। অথচ এই লুঠেরাদের থেকে ধার নিয়েই নাকি এখন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার (এবং ইউরোপেরও) 'গরিব' দেশওলোকে বাঁচতে হবে, তাদেরই দেখানো পথে। ফলে প্রথমেই এই দেশগুলা একটা অসম জায়গা থেকে খেলাটায় নামতে বাধা হচেছ।
- ◆ ধনী দেশগুলো যে ধনী হয়ে উঠেছে, তা ওধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে নয়,
  এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক দূর পর্যন্ত হেরিই হয়েছে বাজনৈতিক ক্ষমতাব জোনে।
  আজকের বিশায়নের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে অনেক
  ক্ষেত্রেই ধনতন্ত্রের শক্তিগুলোব পেছনে প্রতাঞ্চ বা প্রোক্ষভাবে মদত দিছে উন্নত
  দেশগুলোর রাজনৈতিক শক্তি, যার অনেকটাই আবাব সাম্বিক শক্তি।



### বহুজাতিক সংস্থার উত্থান

গত দশকে বহুজাতিক সংস্থা আর বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতা অস্বাভাবিক রকম বেডে গেছে:

- অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসেব ধরলে বড় সংস্থাগুলো এখন কেবল সবচেয়ে বড় দেশগুলো বাদ দিলে অন্য দেশগুলোর অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যদি আমরা দেশ আর সংস্থার তুলনা করি তাহলে দেখব পৃথিবীর বৃহত্তম ১০০টি অর্থনীতির ৫১টিই বহুজাতিক সংস্থা।
- রয়াল ডাচ শেল কোম্পানির রোজগার, ভেনেজুয়েলার মোট উৎপশ্নের আয়ের থেকে বেশি। ওয়ালমার্ট কোং ইন্লোনেশিয়ার অর্থনীতির চেয়ে বড়, জেনারেল মোটর্সের ব্যবসা আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর হাঙ্গেরির মোট অর্থনীতির সমান।
- শৃথিবীতে ৬৩,০০০টি বছজাতিক সংস্থা আছে, তাদের ৬,৯০,০০০টি
  সহযোগী সংস্থা আছে। মোট সংস্থাওলোর ৭৫ শতাংশই উত্তর আমেরিকা,
  পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানে অবস্থিত। পৃথিবীর বৃহত্তম ১০০টি সংস্থার
  ৯৯টিই শিল্পোলত দেশে অবস্থিত।

উৎপাদনের বিশ্বায়ন : থনতাপ্ত্রিক বিশ্বায়নের গোড়ার কথাটাই হলো ফ্রেপ্সিবল আাকিউমুলেশন বা থেখান থেকে যখন সম্ভব সেখান থেকে তখন ধন আহরণ। এই আদর্শ অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাকেও যেখানে উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি সুবিধা সেখানেই উৎপাদন, এই নাঁতি অনুযায়া সাজানো হছে। এই সুবিধার থিসের অনুবার কর্মার হতে পারে কাচায়ালের সুবিধা, বিভিন্ন সরকারি কর ছাড়ের সুবিধা, সম্ভায় ঠিকে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধা। আবার অনেক উয়ত দেশে পরিবেশকে বাঁচানোর নিয়মকানুন মানতে হলে উৎপাদনের খরচ আনেক বেশি হয়ে যায়, গরিব দেশে এইসব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাভজনক উৎপাদন করা যায়। এই কারণে আজকে একটা গাড়ির, এমনকী একটা জ্বোরও বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি হতে পারে, কারণ এতেই সেই কোম্পানির শেয়ার-হোম্ভারদের লাভ বাড়বে, এবং তাঁদের লাভ বাড়বে, তাঁরা খুশি থাকলে, পেশাদার পরিচালকরা লক্ষ লক্ষ ডলার মাইনে পারেন।

বাচ্চা: মা. আমাদের গ্রামে কী দারুণ নতন কারখানা হয়েছে! মা: ইণ্ডেখক ওলাবিয় ভ্ৰমক্ষা কীলাশক তৈবি কৰবে আলাদেৰ गाँग का विभिन्न राज्य ८ कार्यशना ওদের নিজেব দেশে হলতে পাবত

MD: ভারতে খোলায় আমরা সন্তাম শ্রমিক পেয়েছি, করে ছাড় পেয়েছি, লাভ হলে নুহ বিক্রিক ডলার, আমার মহিনে এক মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। ছাত্র: আমি বড হয়ে এরকম MD হবো, কর পরস কামবি



শ্রমের বিশ্বায়ন: মানুষেব ইতিহাসে আমরা বহু শ্রমিক বিদ্রোহ, দাস বিদ্রোহের কথা পিড। উনবিংশ শতান্টাতে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একটা সংগঠিত কাপ নিল, শ্রমিকরাও সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নাাযা দাবিদাওয়া আদায়ে অনেক পূব সক্ষম হলো। বিংশ শতান্টাব মানামাঝি, অন্তত সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে মালিকবা শ্রমিকদেব দাবিদাওয়া কিছুদূর মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮০ ব দশক থেকে ইংল্যান্ডে থাচোব জমানা আব মার্কিন যুক্তবান্ত্রে বেগান জমানায় শ্রমিকদেব অধিকারের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে এল।

আজকে বিশ্ব জুডে ধনতন্ত্র শ্রমিকদেব অধিকারগুলোকে ক্রমাগত লঙ্ঘন কবে তাদের আরো আবো বেশি শোষণ করার চেক্টা করে চলেছে উৎপাদন বাবস্থাগুলোকে উন্নত

দেশ থেকে সরিয়ে গরিব দেশে নিয়ে আসছে। কারণ, উন্নত দেশে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটাভে হলে খরচ অনেক বেশি হয়। গরিব দেশেও বছজাতিক সংস্থাতলো নিজেরা কারখানা না খলে ঠিকাদারদের হাতে দিয়ে দিক্তে, ফলে কোনো দায়িত্রই তাদের নিজেদের নিতে হচ্ছে না, ঠিকাদার ঠিকা শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ফলে একই জ্বতো বানানোর জন্য আমেরিকার একজন শ্রমিক যা পয়সা পাবেন সেই অনুপাতে তার ১০০ ভাগের একভাগ পয়সায় গরিব কোনো দেশে কাভ করিয়ে নেওয়া যাচেছ, অন্য কোনো সুবিধাও দিতে হচ্ছে না। এই পদ্ধতির আরো একটা সুবিধে হচ্ছে যে গরিব দেশগুলো এমনিতেই বেকারির জ্বালায়



ধুঁকছে, সেখানে সতাি মিথাে মিলিয়ে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবকারগুলার কাছ থেকে অনেক সৃয়োগ সুবিধে আদায় করে নেওয়া যাচেছ। একবার গেড়ে বসার পর সেগুলা মানা হছে না। এইভাবে শ্রমিকদের পাকা অধিকার কাঁচিয়ে দেওয়ার ধান্দটা দেখে অনেক স্থানীয় বা জাতীয় স্তবেব মালিকও সুবিধা লুটছে বহু কাবখানায় স্থায়ী শ্রমিকদেব জাের করে অবসব গ্রহণে বাধা করে, না হলে সবাসবি ষ্ঠাটাই করে, এক জায়গার কারখানা বন্ধ করে দিয়ে অন্য জায়গায় উৎপাদন সবিয়ে নিয়ে গিয়ে, এরা শ্রমের ওপর খরচ কমাছে। ফলে চাবদিকে ঠিকা শ্রমিকে ছেয়ে গেছে, যাদের না আছে কোনাে অধিকার, না আছে বর্তমান বা ভবিষাতে রাজগারের কোনাে নিশ্চয়তা।

লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আজ এক আশ্চর্য অনিশ্চয়তার শিকার। বাজারে চাহিদা বাড়লে যখন উৎপাদন হবে, শ্রমিক কেনা হবে। না হলে নয়। জিনিস থেরকম আমরা লাগলে কিনি, শ্রমিকও সেরকম লাগলে কেনা হবে, বাকি সময় দায়িত্ব থাকবে না। এই নীতিকে আবার মৃত্তিব নীতি বলে চালানো হছে, বলা হছে যে এতে শ্রমিককেও বাঁধা পড়ে থাকতে হছে না, সেও স্বাধীন। শুনতে খুব ভালো, কিন্তু শ্রম হলো বাঁকুড়ার গ্রামের একজন শ্রমিক যাকে টাটা স্টিল বা অন্য কেউ লাগলে পয়সা দিয়ে নেম, বাকি সময় এই স্বাধীনতা দিয়ে করবে কী? সে তো এত পয়সা পায় না যে অনেকদিন বসে খেতে পারবে। এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই যে আবার কাজ হবে। এমন তো সমাজব্যবস্থা নয় যে সে সহজেই কাজ খুঁজতে অন্য কোথাও যাবে। এমন তো সরকার নেই যারা অন্তত খাবার, ঘর, পোশাক, পড়াশোনা, চিকিৎসার খবচ দিয়ে যাবে। এই নীতিতে মালিকের পয়সা বাঁচছে, শ্রমিকের সর্বনাশ হচ্ছে।

বিশ্বায়ন আব কর্মসংস্থানেৰ আবাৰ অনা কয়েক ৰক্ষ চেহারাও আমবা দেখতে পাচিছ গত কয়েক বছরে সাইবার-স্পেস বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পছায় যোগাযোগ বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে খব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কিছু চাকরি তৈরি হচেছ। এই সাইবার-স্পেসে ঢুকতে যেহেতু কোনো বিশেষ দেশে বাস করার দরকার নেই, কমপিউটার আর নেটে ঢোকার সুযোগ থাকলে যে কোনো জায়গায় বসে কাজ কৰা সম্ভব, সেইজলা আমাদেৰ মতো দেশে কিছু কাজ তৈরি হচ্ছে। যেমন কলকাতার বসে আনকেই এখন আমেরিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিদিন সংকলন করার কাজ বা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন করে থাকে ন। ওখানে যখন দিন শেব হয় এখানে তখন দিন শুরু হয়, কাজেই ওঁদের রাতের মধ্যে এখানে কাজ হয়ে থাকে, ওঁরা আবার সকালেই পেয়ে যান। বলা বাছলা, আমেরিকায় শ্রমিকদের যে টাকা দিতে হতো আমাদের কমপিউটার-শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের তার চেয়ে অনেক কম মাইনেতে রাখা যায়। বাঁধা চাকরি দেওয়ার কোনো ব্যাপারও নেই। একেই বলে আউটসোর্সিং এক্ষেত্রে অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভারত স্থিধেঞ্জনক জায়গায়, কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলাম বলে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার চল থেকেই গেছে। এই কাঞ্জের সযোগ নিশ্চয়ই ভালো, তবে এর সম্পর্কেও চোখ কান খোলা রাখা ভালো। সবাই মিলে এর পেছনে দৌডোনোর বিপদ সম্পর্কে জেনে রাখা দরকার। প্রথম কথা, এই কাজটা সম্পর্ণভাবে শ্রমের শস্তা দর নির্ভর, যে দেশে শস্তায় শ্রম পাওয়া যাবে, সে দেশে কাব্রু চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই কাব্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আমাদের দেশের মোট কাজের প্রয়োজনের ভুলনায় অতি সামান্য, কাজেই এইভারে বিশায়ন আমাদের বেকার সমস্যা দূর করবে ভাবা মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। তৃতীয়ত, এ কান্তের জন্য কমপিউটার জানতে হয় এবং ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, সেই শিক্ষা আমাদের দেশে দুর্লভ ও দামি, আমাদেব দেশেব অধিকাংশ মানুষেব ক্ষমতাব বাইরে।

### বিশ্বায়ন কি সর্বজনীন?



আমার বাছা-র তো কোনো বাছার স্বাধীনতা নেই আমাদের শহরের দারুণ দারুপ বাজারে পৃথিবীর নামী দামী সব ব্র্যান্ডের জিনিস অঢেল পাওয়া যাছে। টিভিতে যা দেখছি তা খেয়ে ফেলতে, মেখে ফেলতে, পরে ফেলতে কোনো সমস্যা হওয়ার কারণ নেই। একদিক থেকে কথাটা সতিয়। কিছু মানুষের আজকের পৃথিবীর সর্বকিছুই প্রায় পাওয়ার, কেনার ক্ষমতা আছে। কিছু সবার কি?

তাছাড়া প্রচার করা হচ্ছে যে পৃথিবী থেকে সবার জন্য সব সীমানা মুছে যাছে। এর চেয়ে বড় মিথো আর কিছু হতে পারে না। বরং ঠিক তার উল্টোটা ঘটছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে ইউবোপ, আমেরিকায় যাওয়া আরো আরো কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের টইন টাওয়ারে আক্রমণের ঘটনার পর তো আরোই বেশি বেশি করে। এমনিতেও ভেবে দেখা যাক না কথাটা কতটা সন্তি৷ কার জন্য সতি। যেমন ধরুন বাংলাদেশে রেডিমেড জামাকাপডের ব্যবসায় হাজার হান্ডার মেয়ে কাজ করে। এদের সেলাই করা জামা রোজ লন্ডন, পাারিস যায়। এই মেয়েদের কি সেখানে যাওয়ার কোনো সহজ সম্ভাবনা আছে? অবশ্যই নেই। কিন্তু এদের বাংলাদেশি মালিকের পক্ষে দুনিয়া খুরে

বেড়ানো সহস্ক, তাঁর কানাডিয়ান পার্টনারের তো অধিকাংশ দেশে যেতে ভিসাই লাগে না। কাজেই সবার জন্য সমান সুযোগ কথাটা যে সর্বৈব মিথা।. এটা প্রথমেই শ্বীকার করে নেওয়া ভালো।

### আমাদের দেশে বিশ্বায়ন

আমাদের দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বায়নেব পথ ধবার কথা প্রথম ঘোষণা কবা হয় রাজীব গান্ধির আমলে, ১৯৮০-র দশকেব মধ্যভাগে। সেই প্রথম আমরা উদাবীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ এইসব ধারণার কথা ভনলাম। আমরা ভনলাম বিশায়নের মানে হলো উদার শিল্পনীতি আর মুক্ত বাজারের পথে চলা, এ পথেই উন্নত দেশগুলো চলে আরো আরো উন্নত হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে আমাদের অংশগ্রহণেব ভবিষাৎ খব উল্লেল, কারণ আমাদেব দেশে একটা বিশাল মধাবিত্তপ্রেণী আছে, যাদের মন ও পকেট হ্রয় করার জনা বিশ্ব বাজার খব আগ্রহী: একেবারে হাতেনাতে হিসেব করে দেখা গেল যে ১০০ কোটির দেশে প্রায় ২০ কোটি লোক বিশ্ব বাজারের উপযক্ত ক্রেতা হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে কেবল মান্ধাতার আমলেব সরকারি বাধানিষেধ, উন্নত বাজারের অভাবেব জন্য তাদের মুখ শুকনো। তাদের মন জোগাতে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হলো, দেশে বিনিয়োগ কবার, পুঁজিতে আবো বেশি বেশি অংশ নেওয়ার দরজা খুলে গেল, হু হু করে বিদেশি গাডি, বিদেশি জিনিসে বাজার ছেয়ে গেল। গর্বে আমাদের বৃক ফুলে গেল। একটু যাদের সন্দেহ বাতিক, ভালো কিছুই দেখতে পারে না, তারা গহিওঁই কবছিল যে ২০ শতাংশ ভাবতবাসীর এই বাজারে ক্রেতা নাগরিক হিসেবে চরে খাওয়ার ক্ষমতা যদিও বা ধাকে. বাকি ৮০ শতাংশর কী হবে ৷ তখন তাদের বোঝানো হয়েছিল যে এই বিশ্ব বাজারের ব্যবসার লাভ পুরোপুরি ঐ ২০ শতাংশেই শুকিয়ে যাবে না, নতুন মাল তৈরি হবে, নতুন বিকিকিনির মধ্য দিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, তাব কিছুটা সুবিধা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচেও পৌছোবে বৈকি। আজ দেখা যাচ্ছে কলে, কারখানায়, চাষের ক্ষেতে, সর্বত্র দারিদ্রা বেডেই চলেছে।

কলে কারখানার: ১৯৮০-র তুলনার অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে শিক্ষে বন্ধির হার ক্রমাগত কমে গেছে। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯০-৯২





অন্য জন্তু জানোয়ায় এবং মানুষও যে এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে
টিকে থাকতে পেরেছে তার একটা প্রধান কারণ হলো, এদের বেঁচে থাকার
প্রয়োজনে যেটুক সম্পদ খরচ হয়েছে, সেটুকু প্রকৃতির সাভাবিক নিয়মে
আবার প্রণ করা গেছে। কিন্তু বড় মাপের শিরোৎপাদন শুরু করার সঙ্গে
সঙ্গেই এই হিসেবটা বদলে যায়। আজকে গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিন্ড, এ সি
মেশিনভিত্তিক যে জীবনয়াত্রা চালু হয়েছে তার জন্য যে পরিমাণ প্রাকৃতিক
সম্পদ খরচ হয় সেটাকে বেশিদিন চালালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সবাই
এটা জানেন। তা সন্তেও আজকে লাভ বাড়ানোর জন্য ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের
শক্তিশুলো বেপরেয়াভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার দিকে এগিয়ে যাচেছ।
১৯৯২ সালে রিওতে পরিবেশ নিয়ে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে পরিষ্কার
করে এই কথাগুলো উঠে এসেছিল। কিন্তু তার পরেও ১৯৯৪ সালে
মারাকেশ-এ ধনতান্ত্রিক শক্তিদের বৈঠকে পরিবেশের বিষয়টিকে রাজার
দখলের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত হিসেবে দেখা হয়। যে আমেরিকা
সারাক্ষণ দুনিয়ার নৈতিক লাল সাজে, সে কিন্তু পরিবেশ বাঁচানোর চুক্তিতে
স্টে করে না। কারণ, তাহলে তার অর্থনৈতিক স্বর্থে খা পড়বে।

পর্যন্ত শিক্তে বছর প্রতি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬। ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-০৩-এ গিয়ে তা কমে দাঁড়ায় বছর প্রতি ৬.২। ১৯৯৩-৯৬—একটা সংক্রিপ্ত সময়কাল বিলাসপণাের কৃত্রিম চাহিদার কাবণে বৃদ্ধির একটা সাম্যিক চেহার। তৈরি হয়েছিল, বাকি সময় ধরে শিক্তের হার কমার দিকে। শিক্তে বৃদ্ধির একটা শুকুরপুণ সূচক হলো শিক্তে লিয়ির পরিমাণ। ২০০২-০৩-এ আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন অর্থাৎ কারখানা এবং যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ ১৯৯৬-৯৭ সালের তুলনায় অংধক হয়ে গেছে।



### খাবার জলটুকুও নস্ট হয়ে যাচেছ কেন?

ক্ষেতের ফদল স্বাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার গন্ধ অনেক দিন আগেই চলে গেছে, গাছের ফলও তাই। এখন এওলো পুরোপুরিই বাজারের পণ্য। বাকি ছিল জল আর বাতাস। বাতাসের চলাচল বন্ধ করা কঠিন, তাই এখনো টান পড়েনি, কিছু জলে এখন বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের হাত পৌছে গেছে। বাতাসেও পড়বে না ভাবা ভুল হবে, কারণ জল বে নিয়মে পণ্য হয়ে উঠছে, সে নিয়মে বাতাসকেও বিক্রি করা যাবে। জল একটা প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সব মানুবের সমান অধিকার। একদিকে নানা ব্যবসায়িক প্রকল্প ফেনে

প্রাকৃতিক উৎসশুলোকে নউ করে দেওয়া হচছে। আবার জ্বল শোধন ও সরবরাহের ব্যবসার নামে জলকে পদ্য করে দিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচছে।

খুব বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। খাস কলকাতা শহরেই জলে আর্সেনিক বিষের খোঁজ পাওয়া যাছে, বিভিন্ন এলাকায় মানুষ আক্রান্ত। এর প্রধান কারণ, কোনো পরোয়া না করেই যথেছে জল খরচ। চাষের কাজে শ্যালো পাম্প দিয়ে মাটির বুকের জল টেনে নেওয়া। গ্রামে গ্রামে সংরক্ষণের অভাবে পুকুর নন্ট হয়ে যাওয়া, শহরে কোনোরকম দূরদৃষ্টি ছাড়াই হাজার হাজার মালটিস্টোরিড বাড়ি বানানো। বাঁচার উপায় যে মাটির ওপরের জল খাওয়া তার সম্ভাবনাও নদীর দৃষণে, পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে খুবই ক্ষীণ ও খরচ সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সূযোগ কমে যাছে। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত ক্রমশ আরো কম কম লোক কাজ পেয়েছে। আর ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে ২০০০-০১ সালে নতুন কাজ তো বাড়েইনি বরং কাজ কমেছে। ছাঁটাই বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে কোনোমতে পেট চালানোর চেন্টা করেন। তাঁদের অবস্থা তো আরো অনেক খারাপ। ২০০৪ সালে মার্চ মাসের হিসেবে দেখা যায় যে যদি ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের সব মানুষকে ধরে যাঁরা কাজ করতে চান ও পারেন এমন মানুষের সংখ্যা হিসেব করি, এই সংখ্যাটা হলো ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ। এদের মধ্যে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ পাবেন না। প্রতি বছর আরো ১ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ এই কাজ চাওরা ও করতে পারা মানুষের ভিড়ে এসে যোগ

### চিকিৎসার সুযোগ কমছে কেন?

একদিকে মানুষের ক্ষমতা নেই প্রয়োজনীয় ওর্ধটুক্ও যোগাড় করার, অনাদিকে ট্রপিক্যাল ডিজিজ বা তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশে মালেবিয়া ইত্যাদি যে বিশেষ ধরনের অসুখের প্রকোপ বেশি, সেই ধরনের ওষ্ধ নিয়ে গ্রেষণার খাতে বড় বড় কোম্পানিগুলো গবেষণার টাকার খুব কম অংশই খরচ করে, কারণ ভার ক্রেভাদের ক্রয় ক্ষমতা কম। তার বদলে হাজার কসমেটিক ধরনের ওয়ধ বানিয়ে ধনী ক্রেডাদের ব্বিয়ে বেচতে পার্লে লাভ বেলি। পথিবীৰ সৰ কিছকেই ৰাজাৰ হিসেৰে দেখলে একজন মত্যপথ্যাত্ৰী মান্ধের ন্ধন্য প্রয়োজনীয় ওবৃধও হলো বাজারের মাল। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বাবসার আসল চেহারা আমরা দেখতে পেলাম যখন এইচ আই ভি এইডস-এ ধনী দেশের মানুষও মারা যেতে লাগল—এই অসুখটা শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যেই আটকে রইল না। এইডস-এর ওযুধ নিয়ে গবেষণার হডোহডি পড়ে গেল। বলা বাংলা হে দামে একজন ধনী দেশের ধনী মানুষ ওয়্ধ কিনতে পারেন, বা একটা ধনী দেশের সরকারের পক্ষে ভরত্কি দিয়ে স্বাস্থাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ওব্ধ দেওয়া সম্ভব, একটা গরিব দেশের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তার জন্য বহুজাতিকদের লাভ কমাতে হবে, বা স্থানীয়ভাবে যে কম দামি ওব্ধ তৈরি হচ্ছে, তাকে বাজারে চলতে দিতে হবে। এই বিষয় কেন্দ্র করে আমরা এই বহুজাতিক ওয়ধ সংস্থা ও ডাদের সমর্থক বিশ্ব বাণিজ্ঞা

নিযামকদেব সংস্থাব অমানবিক চেহাবা দেখতে পেলাম। একদিকে যখন মাছিব মতো মান্য মবছিল, এবা দব ক্যাক্ষি কর্বছিলেন আবার ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সংগঠন এবং সরকাব যখন এঁদের সঙ্গে লড়ে সুলভ চিকিৎসার দাবি আদায় করে নিলেন, তখন বোঝা গেল, যে লডতে চাইলে এখনো লড়া যায় এবং লড়াই ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নেই।



### জ্ঞানের অধিকার সংরক্ষণের নামে মানুষ খুনের ব্যবসা চালানো হচ্ছে কেন ?

এ কথা আমাদের পরিদ্ধার বুবে নেওয়া ভালো যে আজকের দিনে পৃথিবীর আসল প্রস্তু হলো বহজাতিক সংস্থাওলো, যাদের নিয়ন্ত্রণ আবার ধনী দেশের বাবসাদারদেরই হাতে। ১৯৯৫ সালে, মূলত এদের চাপের মুখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একটি চুক্তি অনুমোদন করে যার ফল সব দেশের মানুষ এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশের মানুষদের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছে। এই চক্তি অনুযায়ী আভুজাতিক ভাবে কেনে সংস্থা তাব ভদ্বাবাদের একক মালিকানা ভোগ কবটে পাৰতে এক ভাদেত এই অধিকাৰ ক্ষাব দায়িত্ব থক্তে বিভিন্ন দেশের সৰকারের ওপর। সরকারগুলোকে দেখতে হবে যে এই বছজাতিক সংস্থাগুলোর স্বার্থ যেন ক্ষুপ্ন না হয়। আমাদের মতো দেশে এর ফল কী হচ্ছে দেখা যাক। চাষের ক্ষেত্রে চাষিদের বাধ্য করা হচ্ছে কিছু বড় কোম্পানির তৈরি বীজ কিনতে। কিছু কোম্পানি এমন বীজ তৈরি করেছে যা একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না। অন্য দিকে চাবি নিজের বীজও ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে মে পুরোপুরিই ওই বছজাতিক সংস্থার দাস হয়ে পড়ছে। এর সুযোগ নিয়ে কোম্পানিগুলো বীজের দাম ইচ্ছেমতো বাডিয়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই বীজ বার্থ হলে চাষির আত্মহত্যা করা ছাডা উপায় থাকছে না। অবশ্য কোম্পানিগুলোর লাভ বাড়ছে, তাতে যদি বহু কোটি লোকের ক্ষতি হয়, জীবন याग्र, कात की खात्म याग्र?

দেবেন, অথচ কাজ বাড়বে বছরে ৪০ লক্ষেরও কম হিসেবে, অর্থাৎ প্রতি বছর আরো ৬৮ লক্ষেরও বেশি বেকার বেড়েই চলবে।

চাবের ক্ষেপ্ত : কলকারখানা নিয়ে আমরা যতই লাফাই না কেন, চাষ আর চাষিই এ দেশকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশের শিলও ভীষণভাবেই চাবের ওপর নির্ভ্রেশাল। এখনো শস্তায় কাঁচামাল পাওয়া যায়, শ্রমিক পাওয়া যায়, তার কারণই হলো বিশাল কৃষিভিত্তিক অথনীতি আর সমাজবাবস্থা কোনো না কোনোভাবে কোটি কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে বেখেছে তারা হয়তো খুব কম টাকা পাচেছ, ঠিক দাম পাচেছ না, কিন্তু অন্তত মবে যাচেছ না। আমরা এই চাষবাসকে উপেক্ষা করেই চলেছি। সরকারি বিনিয়োগ কমে যাচেছ, সে তুলনায় বেসবকারি বিনিয়োগও বাড়েনি, এর ফলে উৎপাদনেব হার কমে গেছে কৃষিতে বেকারি বিপুলভাবে বাড়ছে চাবের উপকরণের দাম বাডা, বাাঙ্কের ঋণ কমা, ফসলের দাম কমা, সব মিলে ছোট চাষির নাভিশ্বাস উঠছে, জমি ধরে রাখতে পাবছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জমি বেনামে বড় বড় মহাজনদের কাছে খণের দায়ে বিকিয়ে দিতে হচেছ এই মহাজনেরা ক্ষেত্রখারেব দৌলতে কোটিপতি হলেও সে টাকা যে আবার জমিতেই ঢালছেন তা নয়। অনেক সময়ই এই টাকা নেভাদেব ঘুষ দিয়ে সহজত্বে ব্যবসায় বাতারাতি লাল হয়ে যেতে ব্যবহার হচেছ।

নীট ফল: এত যে বিশ্ব বাজারে অংশ নেওয়ার গল্প, উন্নয়নের গল্প, তার নীট ফল যে সবাই মিলে সমান ভাগে ভোগ করছে তা কিন্তু একেবারেই নয়। কিছু লোকের অবশাই খুব বমরমা। ইউনিয়নের তোয়াক্কা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে, ছোট চাবিদের জমি মহাজনবা ফের দখল করে নিতে পারছে। কিন্তু অর্ধেকের বেশি মানুষ খাদোর অভাবে থারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছে। শিশুমৃত্যু, অপৃষ্টি, বয়স্কদের দুর্বলতা, মেয়েদের ও মায়েদের অপৃষ্টি ও রক্তাক্কতা, স্বাস্থ্যের কোনো নিবিখেই কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে এগোচ্ছি না।

এই যে ঢাকঢ়োল পিটিয়ে বাজাবেব মাহাদ্যা প্রচার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে সবাই ইচ্ছেমতো জিনিস কিনতে পাবরে আর তার মধ্যে দিয়েই জীবনমানের উন্নতি হবে, বাস্তবে কিন্তু দেখা যাচেছ ছবিটা আলাদা। অধিকাংশ মানুষেব যে আয় কমে যাচেছ, আর মৃষ্টিমেয় মানুষেবই শুধু অনেক অনেক পয়সা হচ্ছে, বাজারের চেহারা থেকে সেকথা পরিষ্কার। যেমন ধরা যাক হিন্দুস্তান লিভারেব কথা। এরা কাপড় কাচার সাবান, শাম্পি, প্রসাধনের নানান জিনিস, চা, বিস্কৃট, দাঁতের মাজন বিক্রি করেন, বিরাট সংস্থা। এদেব হিসেব থেকেও কিন্তু দেখা যাচেছ যে গত তিন বছরে (২০০০-২০০৩) এসব জিনিসের বাজার পড়ে গেছে, বাড়েনি। মানুষের হাতে যদি পয়সা না থাকে, যদি বেকাবি বেড়েই চলে, সঞ্চয়ের সুদ কমতেই থাকে, তবে মানুষ নিতঃপ্রয়োজনীয়

### খাদ্য বনাম প্রতিবক্ষা !

ইউনহিটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আর ইউনাইটেড নেশনস চিল্ডরেণ ইমারছেলি ্ফাণ্ড হিসেব করে দেখার যে এখন থেকে শুকু করে আগামী দশ বছর ধরে, প্রতি বছর ৮০ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান করতে পারলে পৃথিবীর সব মানবের কাছে খাবার, জল, শ্বাস্থ্যের ন্যুনতম বাবস্থা, পরঃপ্রণালী ইত্যাদি পৌছে দেওয়া যাবে। মার্কিন যক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর এর চার গুণ টাকা প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করে। এই টাকা প্রতি বছর পথিবীতে অগ্র কিনতে যা খরচ হয় তার মাত্র > শতাংশ. পথিবীতে বিজ্ঞাপনে যা খবচ হয় তার ৮ শতাংশ। পথিবীর চারক্তন ধনীত্য যানযের মেণ্ট সম্পদের পরিমাণ এই টাকার দ গুণ ত্রে বাজাবের নিয়ম দিয়ে গ্রিক্ মানার্দের कार्छ (श्रीराज्ञातम् सार्व सा कार्यन एव श्रीस ১.৩ বিলিয়ন মানুষ খাবার জল পান না, তারা জল কিনতে পারবেন না। এর একমাত্র সমাধান হলো রাজনৈতিক. সামাজিক সদিচ্ছা দিয়ে সকলের জন্য ন্যানভিম সেবাওলোব ব্যবস্থা ক্র'

জিমিস কেনবাৰ প্ৰসাই বা কোণা গোকে পাৰেও আৰো একটা জিনিস থেকে মান্যের বিপদটা বোঝা যাছে লোকের একসঙ্গে টাকা খবচ কবাব ক্ষমতা নেই, বড প্যাকেট কেনার সার্মপ্য কমে যাচ্ছে, তাই এখন কোম্পানিগুলো অধিকাংশ জিনিস ছোট ছোট একটাকা দু-টাকার প্যাকেটে বেচবার চেষ্টা করছে। উপ্টোদিকে দামি দামি জিনিসের বাজার বাড়ছে। বলা বাছলা, এই বাজারগুলোর ধাবসার নীতিটাই উল্টো। সাধারণ

সাবান, চায়ের বাজারে বাবসা হয় বেশি জিনিস কম দামে বেশি মানবের কাছে বেচে, আর ফ্রিন্ড, মাইক্রোওয়েভ, রঙিন টেলিভিশন, গাডির বাজারে ব্যবসা হয় কম জিনিস বেশি দামে কম মান্যের কাছে বেচে। এই বাজার বেড়েছে, কারণ সমাজের ওপরদিকে পয়সাওয়ালা মানুষ বাডছে। দেশি বিদেশি ব্যাঙ্কগুলোও এই বাজারে নেমে পড়ে ক্রমাগত জিনিস কিনবাব জন্য ধাব বাভিয়ে চলেছে, ক্রেভিট কার্ডও এসে গেছে চাসি জমি কেনবার জনা ধার পাবে না. কিন্তু মহাজনের আরো গাড়ি কেনার জন্য ঋণের কোনো অভাব হবে না।

এ কাহিনী শুধু আমাদের দেশের মোটেও নয়। ১৯৮০ সাল থেকে ধনতন্ত্রের বাডবাডন্তের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়া জড়ে দারিদ্র্য বেডেই চলেছে। ২ ডলারের (১০০ টাকার মতো) কম খরচে দিন কটান এমন মানুষের সংখ্যা ১৯৮৭ সালে ছিল ২৫০ কোটি। ১৯৯৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ কোটিতে। অর্থাৎ বেশি মানুষের হাতে বেশি ক্রয়ক্ষমতা আসছে, সেটা ভাবা ভুল। বডলোক দেশ আর গরিব দেশের মধ্যে তফাত বেডেই চলেছে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত রাষ্ট্রপঞ্জের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি

> ধনী দেশগুলোতে মানবের আয় ছিল সবচেয়ে গরিব দেশের মানুষের আয়ের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি। ১৯৯৭



### সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন

ধনতত্ত্বের নেতৃত্বে ঘটে চলা বিশায়নের যে রূপ আমরা দেখছি, তার একটা দিক তো অবশাই অর্থনৈতিক পুঁজি। উৎপাদন ও শ্রম সংগঠিত করার জন্য পৃথিবী জুড়ে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। উপনিবেশবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বিশ্ব বাণিজা দখলের জন্য উপনিবেশবাদকেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথে যেতে হয়েছিল, তা না হলে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গ্রামশির ক্ষথায়, যেখানে আমরা শুনেছিলাম আধিপত্য বজায় রাখতে হলে গায়ের জোরের পাশাপাশি সম্মতি তৈরি করতে হয়। সংস্কৃতি সেই সম্মতি তৈরি করার আভিনা হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি কাকে বলে তাই নিয়েই একটা আলাদা বই লেখা যেতে পারে। সাধারণত, গান-বাজনা, নাচ, ছবি, ফিল্ম এই সবকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। কিন্তু সংস্কৃতি আসলে আরো অনেক ছড়ানো, আমাদের জীবন-জড়ানো একটা ব্যাপার। খুব সংক্ষেপে বুঝতে গোলে আমরা সংস্কৃতিকে একটা খ্যান ধারণা ও মানে তৈরির মানচিত্র হিসেবে দেখতে পারি। যখন অনেক মানুষ কোনো কিছুর একটা মানে ভাগ করে নেন বা সেই মানেটা বুঝতে পারেন, তখন তাঁরা এক সংস্কৃতির অংশীদার বলে ধরে নেওয়া যায়। এ কারণে ভাষা সংস্কৃতির একটা প্রধান অংশ। যেমন যিনি বাংলা জানেন না তিনি 'সপাসপ এক সানকি পান্তাভাত সাবড়ে দিলাম' কথাটার মানে ধরতে পারবেন না। আবার এই কথাটার মধ্যে একটা ছবিও ফুটে ওঠে, বাংলার সঙ্গে পরিচিত না হলে সেই ছবির 'মানে' বুঝতে পারবেন না। গান-বাজনা, নাচ, সিনেমার বিচার করার ক্ষেত্রেও আমরা সমাজের এই বড় মূল্যবোধ বা মানেগুলোকে ঢুকিয়ে নিই। যেমন ক্লাসিকাল গান আমরা অনেকেই ভালোবাসি না, কিন্তু আমরা মনে করি সেটা আমাদেরই বামতি, এত সাধনায় যে জিনিস শিখতে হয় সে নিশ্চয়ই ভালো হতে বাখ্য। তার মানে এখানে আমাদের সমাজে পরিশ্রম বা সাধনার যে সন্মান সেটা আমরা গানের বিচারে নিয়ে আসছি

সংস্কৃতিকে যদি একটা মানের মানচিত্র বা ম্যাপ হিসেবে আমরা দেখি, সে ম্যাপ তো সর্বাকিছুকে জভিয়ে ছভিয়ে আছে, সেই সংস্কৃতিকে ধনতমু কী ভাবে ব্যবহাব কবতে চায় ? মূলত দূ-ভাবে :

- এমন একটা সংস্কৃতি বা জীবনরোধ তৈবি কবা যাতে বাজার বেন্ডে উঠতে পারে
- এমন একটা সংস্কৃতি বা অভ্যাসবোধ হৈবি করা যাতে আমাদের সব সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানগুলোই কোনো পণ্য বা সেবার মধ্যে দিয়ে যায়। একটু বিশদ করে ব্যাপারগুলোকে বোধহয় দেখা দরকার



বাজার বেড়ে উঠতে হলে প্রথমেই দরকার হয় চাহিদা। সাদা চোখে মনে হতে পারে চাহিদার আবার তৈরির প্রয়োজন কী! মানুষের প্রয়োজন থাকলেই সে জিনিস চাইবে আর সেই জিনিস বিক্রি হবে। বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গল্পটা অত সোজা নয়, চাহিদা তৈরি করতে হয়। তেন্তা পেলে জলও খাওয়া যায়, কোনো একটা কোল্ড ডিক্কও খাওয়া যায়, কিন্তু আজকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোল্ড ডিক্কওলো যে চাহিদা তৈরি করছে সেটা কি শুধু একটা শারীরিক তেন্তার চাহিদা মেটানোর গলং না কি, মজা করার গল্প, আধুনিক হাওয়ার গল্প, প্রেম করার গল্প, আজকের চালাক-চতুরনতুন-সমল ভারতের একজন হওয়ার গলং যে ভারত মালটিপ্রেলে সিনেমা দেখে, পলকর্ন খায়, ওয়ানাভে-তে ইভিয়া জিতলে মাকতি গাড়িতে কাব চিন্তার কাথ্যে বিজেয়া একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব যে চাহিদা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সানসিল্ক শ্যাম্পু থেকে মার্কতি গাড়ি থেকে পোপসি

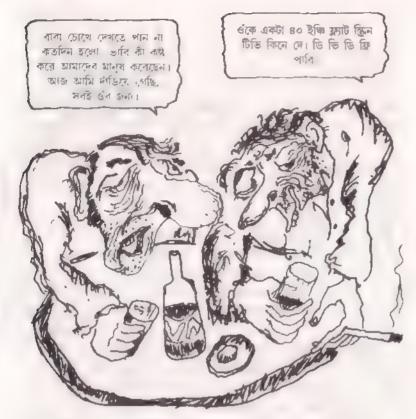

থেকে প্যান্টালুনস থেকে এশিয়ান পেন্টস পর্যন্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের যদি আমরা লক্ষ করি দেখব, একটি দিনও এরা কিন্তু শান্তিতে বসে নেই, রোজই বলে যেতে হচ্ছে, আরো খান, মাখুন, লাগান, চড়ুন, পরুন, চুমুক দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পরার, চড়ার, করার, লাগাবার নতুন নতুন কারণ খুঁজে খুঁজে বারও করে যেতে হচ্ছে।

আর একটু ভাবলে আমরা এও দেখতে পাব যে এই চাহিদা কিন্তু ওধু ব্যক্তির স্তরে তৈরি করা যায় না, কারণ ভোগকে একটা কাম্য আদর্শ বলে প্রচার করতে হলে সমাজে একটা ভোগের পক্ষে আবহাওয়া তৈরি করতে হয়। চারদিকে এই ভোগের আদর্শের জয়জয়কাব এ কিন্তু আমাদেব দেশে চিবকাল, এমনকা ১৯৮০-ব দশক পর্যন্ত এতটা ছিল না। আমাদের সব ধর্মেই ভোগের চেয়ে ত্যাগের ওপর জোর বেশি ছিল। গান্ধিবাদকে আমরা জাতীয় আদর্শ বলে তো মেনে নিইনি, জীবনেও তেমন গ্রহণ করিনি কিন্তু মুখে ববাববই আহা কী দারুল বলে গেছি। সেই গান্ধিবাদেও ভোগের বিরোধিতা ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত বামপন্থাব মতে ভোগ কবা ছিল বড়জোকের



একচেটিয়া কারবার, তাদের শোষক চরিত্রের পরিচয়। সাধারণভাবেও পরিবারগুলোতে—দেশে এত গরিব মানুষ, ভোগ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না— এরকম একটা ভাবই জোরদার ছিল। আগেই আমরা কিছুটা আলোচনাও করেছি, কীভাবে ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতে ভোগের সপক্ষে একটা জোরদার মত তৈবি হয়ে উঠলো। রাষ্ট্রের সহায়তায় স্বাধীনভার প্রথম পঞ্চাশ বছরে ভারতে যে বিশাল





একটা মধাবিত্ত শ্রেণী তৈবি হয়েছিল আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা খঁজলো ভোগের মধ্যে দিয়ে। এই চাহিদা থেকেই ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সপক্ষে একটা জোরদার সংস্কৃতি তৈরি হলো। এই যে ভারতীয় ক্রেতা নাগবিক, যাঁর হাতে এখন ভালো গাড়ি, ভালো জামাকাপড়, শ্যাম্পু, টেলিভিশন কেনার মতো টাকা আছে, চাপ দিতে শুরু করলেন যাতে এইসব জিনিস এ দেশে সহজলভা হয়ে ওঠে। এই কেনবার ক্ষমতা তাঁকে একটা বিশ্বায়িত ক্রেতা-সমাজের অংশ হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে সাহায্য কবল

এই যে ক্রেন্ডা নাগরিকদের বিশ্ব-কল্পনা, তাতে নাগরিকত্ব লাভের একমাত্র রাস্তা হলো ক্রমক্রমতা অর্জন, আর এই হিসেবে কিছুদূর হলেও পূব পশ্চিম ভাগ ঘৃচে গেল। কারণ, রাষ্ট্রের প্রভাক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একাংশ ক্রমক্রমতার হিসেবে পশ্চিমের উচ্চবিত্তের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কলকাতার আলিপুরের ব্যবসায়ী পরিবার, কেনাকাটার অভ্যাসে বাগবাজার খালপাড়ের মানুষদের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেদের সঙ্গে বেশি মিল খুঁজে পাচিছলেন। বলা যেতে পারে, উপনিবেশে কিছু মানুষ আগেও এরকমই ধনী ছিল, কিন্তু এবার সংখ্যা হলো অনেক বেশি আর ধ্যান ধারণা আরো এক রকম। আবার উপ্রেটাদিকে, পশ্চিমের গরিবরা দারিদ্রো পুরের গরিবদের কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছিল। সেদিক থেকে নিউ ইয়র্কের বেকার কালো পরিবার বাগবাজারের গরিবের কাছাকাছি চলে আসছিলেন। ফলে বিশ্ব জুড়ে একটা সমান্তরাল রেখা যেন টানা হচ্ছিল, যার ওপরে ক্রেন্ডা নাগরিকদের বিশ্বায়ন আর নীচে গবিবদের দূনিয়া জ্যোড়া নিঃস্বায়ন চলছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ঠিক আছে, কারো যদি ক্ষমতা থাকে, আরো ভোগ করতে চায়, তবে করুক না, কার আর বাড়তি ক্ষতি কী হচ্ছেং এর সঙ্গে রাজনীতি অর্থনীতির সম্পর্কই বা কীং কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাব, সম্পর্ক আছে, গভীবভাবেই আছে। যেমন ঢালাওভাবে বিদেশি জিনিস আনার জন্য দেশের আমদানি আইন পান্টাতে হয়। জিনিসে গুণমানে উন্নতির নামে যদি কোনো বিদেশি সংস্থা কোনো কোম্পানিতে শেয়ার বাড়াতে চায়, তার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের ওপর বিধি-নিয়েধ পূর্নবিবেচনা করতে হয়। এগুলো সবই একটা দেশের পক্ষে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আবার এইসব সিদ্ধান্তের ফলে দেশে তৈরি জিনিস মার খেতে পারে, বছ স্থানীয় কলকারখানা বন্ধ হয়ে মানুষের চাকরি যেতে পারে। বিশাল বিশাল বিদেশি বা তাদের দেশি পার্টনারদের সুপার মার্কেট চালু হলে পাড়ার বাজার-দোকান মার খায়। খাবারের চেইন স্টোর ছোট ছোট রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় ভাগ বসায় বছজাতিক সংস্থা এদেশে নাবসায়ে শেয়াব বেশি কিনে নিলে অনেক টাকা বিদেশে চলে যায়। অতএব বোঝা যাচেছ, ক্রেতাদের ভোগের দাবি আপাতদৃষ্টিতে যতটা নিরীহ মানে হয়, অতটা নিরীহ নয়। তাদের ঝা-চকচকে জিনিস কেনার শথের জন্য দেশকে, অনেক মানুষকে অনেক দাম দিতে হয়।

অতএব ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু ব্যক্তি ক্রেতার মধ্যে চাহিদা তৈরিই যথেষ্ট নয়, কারণ কেবল সেই চাহিদাই তো বাজার তৈরি করতে পারে না, রাষ্ট্র যাতে বাজার স্থাপনের পক্ষে অনুকৃল সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন আইন রদ করে বা



নতুন আইন জারি করে, সেই চাপও দিয়ে যেতে হয়। আর এই মতামতের সংস্কৃতি তৈবি কবাব জন্য কাজে নামেন মৃক্তবাজারপত্নী পত্তিত্বা, বিশ্ববাঙ্ক বা আই এম এফ জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী অর্থনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে, ইউরোপ আমেরিকাব রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, বিশ্ববিখ্যাত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে, খবরেরকাগজে, পত্রপত্রিকায় একের পর এক ম্যানেজমেন্ট গুরুর কলাম থেকে ক্রমাগত এই মৃক্ত বাজারের জয়গান গেয়ে যাওয়া হয়।

একধরনীকরণ: প্রায়ই আমবা একটা কথা শুনি যে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি ধর্ণী বা দুনিয়া জড়ে ছড়িয়ে পভায় সবকিছুকে এক ধবনেব করে দেওয়াবও চেষ্টা চলছে। একে আমরা হোমোজেনাইজেশন বলে জামতে শিখেছি। কথাটা অনেক দূব পর্যন্ত ঠিক। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে নানা দিক থেকে যেন বৈচিত্রা কমে যাচ্ছে। আমাদের মতো দেশে কয়েকশো মাইল গেলেই মানুষের চেহারা, পোশাক, থাবার, বাডিঘর সবই কেমন আলাদা ছিল, এখন বাজারের দৌলতে সব এক ধরনের। চেমাই থেকে চেরাপৃঞ্জি সবাই জিন্স পরছে, গৌহাটি থেকে গোয়া সবাই কোকাকোলা বা পেপসি খাচ্ছে, মিরাঠ থেকে মেদিনীপুর সবাই নাইকে পরছে, আম্বালা থেকে আগরতলা সবাই এমটিভি দেখছে। আর শুধু এরা নয়—এই পেপসি, এই নাইকে, এই এমটিভি সারা দুনিয়ার সবার রুচিকে এক ধরনের করে দিছে। এর দটো মল কারণ আছে। একদিকে বাজার অবশাই চেষ্টা করবে সবকিছকে একরকম করে দিতে, সোজা কথায় তাতে ব্যবসার সৃবিধে। ভাবন না, লুঙ্গি-ধৃতি-পায়জামা-চুড়িদার-শাড়ি এত কিছু বানানে, সাপ্লাই দেওয়ার বদলে ওধ জিনসের ব্যবসা করতে পারলে উৎপাদন, হিসেব স্বকিছ্ই অনেক সহজ হয়ে যায় না কি / অন্যদিকে ধনতান্ত্ৰিক বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক, শ্রোতটা মূলত বয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পূবে। আমরা আগেও আলোচনা করেছি, এর মূলে আছে একটা পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ, মোহ। এই আধুনিকতার পণ্য রূপটা অবশাই পশ্চিমি সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেওয়া, সেইজন্যেও অনেকটা এই একধরনীকরণ, কারণ এই ক্রেতারাও পশ্চিমের ভোক্তাদের ধরনেই নিজেদের তৈরি করতে চান।

কিন্তু এইটুকু বলেই আবার বলা দরকার যে সহজ্ঞ কোনো ফর্মুলায় আবার গোটা অভিজ্ঞান্তাকে ফেলা যাবে না। বাজাব কিন্তু অতাব বৃদ্ধিমান একটি জীব, সে আবারক্ষা, আত্মবিকাশের জন্য, নিজেকে ক্রমাণত বদলে চলে। আজকে বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বেনেটনের পোশাক, কোকাকোলা, এইচ এস্ বি সি ব্যাঙ্ক, সব বিজ্ঞাপনে বৈচিত্রোব জয়জযকাব। কত বক্ষেব মানুষ, কেউ বেটে, কেউ চাঙা, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ ত্যানক মোটা, কেউ সাংঘাতিক রোগা—সবাই নিজের নিজের তালে আছে আর নানারকম জিনিস কিনে যাছে।

শ্যতান ব্যস্তান মানুষকে শোষণ করে খাও,
তোমাকে প্রামি
জ্বতো মাবব

কৈ আছে, স্থবে
কুলোটা আমাৰ
দোকান থকে
কিনো সোলটা
শক্তি, ধলে মাবাব
সুবিধে বেশি
মাবাব পরে চট করে
পরে পালারে
পালরে এমন ১৯৬
ভেলকো স্ট্রাপস
আব বঙটাও লাল
বেশি ভেরো না,
কিনে ফ্যালো

আমাদের দেশে ১৯৮০-৯০-এর দশকে বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুত্বের খুব রমরমা হয়েছিল এই হিন্দুত্বের সমর্থকবা অনেকেই ছিলেন খুবই উচ্চবিত্ত মানুষ, বিদেশে বসবাসকারী সচ্ছল ভাবতায়দেবও অনেকেই এই আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদে একটা সনাতন হিন্দু সমাজের মূল্যবাধের জয়জয়কার ছিল, হিন্দু পরিবারের একটা শুণগান গাওয়ার ব্যাপার ছিল। দেখা গেল যে বাজারের তাতে কোনো অসুবিধে নেই। একদিকে একের পর হিন্দি ছবি এই ভাবতায়হেব গল্প নিয়ে দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী ভাবতাথদেব মধ্যে ভালো বাবসা কবল, অনাদিকে পান পরাগ থেকে আইসিআইসিআই বাজেব বিজ্ঞাপন, পরিত্র গঙ্গাজলে তৈরি সাবান থেকে নতুন কোরিয়ান গাড়ি—সবেতেই এই হিন্দু পরিবার কেতা নাগবিক সমাদেব কেন্দ্রীয় ইউনিট হয়ে উনল। 'সিনুব সাম বহু সসুবালপরণাম' বাজারের সেলস ফোর্স হিসেবে কান্ধ কবল। অতএব বাজার সব কিছুকে এক করে দিছে এই নিয়ে অতি সরল খ্যানখ্যান করে পায়ের নীচে মাটি পাওয়া যাবে না।

ম্যাকডোনাল্ডকে দেখুন, সবাইকে আমেরিকান বিফ এনে খাওয়াচ্ছে কি? মোটেই না, তাতে ব্যবসা হয় না। ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে আসুন, তন্দুরি চিকেন বার্গার খান, ভেজিটারিয়ান বার্গার খান, ম্যাকডোনাল্ড ব্র্যান্ডের তৈরি কিছু আপনার পেটে, আর লাভটা ম্যাকডোনাল্ডের পেটে গেলেই হলো।



বিশায়নের বোকা বাক্স ই রেজিতে টেলিভিশনকে হাঞ্চাভাবে অনেক সময় ইডিয়েট বান্ধ বা বোকা বান্ধ বলা হয়। কারণটা যেন এই যে এতে সব সময় বোকা বোকা জিনিস দেখানো হয়, অথবা টেলিভিশন নিয়মিত দেখলে বোকা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু ধনতান্ত্ৰিক বিশায়নে টেলিভিশনের ভূমিকা যদি বোঝার চেষ্টা করি দেখব এত বৃদ্ধিমান আর কাজের যন্ত্ৰ বোধহয় আর দৃটি হয় না। তবে মাথায় রাখতে হবে প্রাথমিকভাবে কার জন্য, কার স্বার্থে এই যন্ত্র কাজের ?

আমাদের দেশে এখন অনেক ঘরেই টেলিভিশন, শুধু শহরে উচ্চবিত্তের ঘরে নয়, গ্রামের দিকেও অনেকটাই চুকে গেছে এই বান্ধ, যেখানে বিদৃৎ নেই সেখানেও গাছির ব্যাটারি জেনারেটর—নানান উপায়ে টেলিভিশন দেখা চলে। বলা হয়ে থাকে টেলিভিশন দেশের সীমানাগুলো ভেড়ে দিয়ে বিশের এক প্রান্তের ছবি অন্য প্রান্তে

দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে এনেছে। ছাপার অক্ষর যদি দেশের নাগরিকছের বোধ তৈরি করে থাকে, টেলিভিশনই এক বাজার-বিশ্বের নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করছে, এতে দেশের সংস্কৃতি বিপক্ষ হয়ে পড়ছে। অভিযোগটা বোঝার

চেষ্টা করা যাক। ধরা ধাক কালনার নিম্ন মধাবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে, স্কুলে পড়ছে। সাধারণ ্রিফ্রি হিসেবে কলেজে পড়তে পড়তে ভার বাঁকডার

কোনো একটি সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে, সাধারণ হিসেবে সব ঠিকঠাক চললে একটি দৃটি ছেলেমেয়ে হবে। বাড়িতে শাড়ি, পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সালোয়ার কামিজ পরে জলে নেমে কু বাকি জীবন কেটে যাবে, কপাল ঠিক চললে ফ্রিজ, টিভি মিজি তো হবেই, বাজাক্ত স্কটারও

হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন সে টেলিভিশনে নানা কিছু দেখে। নানা মেয়ে, তাদের নানান জীবনের ধরন, নানা পুরুষ, প্রেম, ভোগ, আনন্দ, কাছের জগং। এইসব দেখে সে যদি তার প্রায় পূর্বনির্ধারিত ভবিষাৎ নিয়ে প্রশা ভোলে, তবে ভো ঘোর বিপদ। সে মড়েল হতে চাইতে পারে, আহি স্বাধান পোলাক আশাক পরে পাড়ায আওয়াজ খেতে পারে এবং তাতেও দমতে না পারে। সে চাকরি করতে চাইতে পারে, এক্ষুনি বিয়ে কবতেই না চাইতে পারে আবাল চিলিভিশন দেখে দেখে তাব কামা পুরুষ, প্রেম, যৌনতা থেকে শুরু করে নানান জিনিসের প্রতি আকর্ষণও এমন বাড়তে পারে যে বাকি জীবনের জনা বাক্তা শহরে দৃই অবক্ষণায়। ননদ সহ একতলা শ্বওরবাড়ির একটা ঘর এবং ভাগের পায়খানা সে মানতে নাও পারে। সবটাই যে শুরু অন্যদের জন্য সমস্যা হয়ে উঠবে তা নয়, সে নিজেও যা চাইছে আর যা পেতে পারে তার মধ্যের ফারাক নিয়ে অবসম্বতায় ভূগতে পারে।

টেলিভিশনের বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগই এটা যে টেলিভিশন আমাদের শারীরিক অবস্থানের জায়গা, যেখানে আমাদের আটকে থাকতেই হয়, আর আমাদের মনের পরিসর বা কল্পনার আঙিনার মধ্যে দরত বাডিয়ে গোলমাল পাকিয়ে দেয়। কালনার মেয়েটিকে শারীরিকভাবে কালনা থেকে বাঁকডার সীমারেখার মধ্যেই বাস করতে হবে, কিন্তু মানসিকভাবে সে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক অনা বিশে বাস করতে চাইবে. যে বিশ্বের ছবি টেলিভিশন না থাকলে তার দেখারই কথা নয়, অতএব এই কষ্টে ভোগারই কথা নয়। কিন্তু এখন সে নিজেও জ্বলবে, অন্যদেরও জ্বালাবে। ভেবে দেখলে হয়তো দেখব যে মেরোটির জন্য যে জীবন অপেক্ষা করে আছে তা মেনে নিলে সকলেরই সুবিধে বলেই যে সেটা খুব আদর্শ একটা জীবন তা নয়। সেটা এক বন্দীদশাও হতে পারে, কাজেই তা নিয়ে প্রশ্ন তলতে শেখালে সেটা টেলিভিশনের দোষ না হয়ে গুণ বলেও ভাবা যেতে পাবে।



সমস্যাটা অন্য জায়গায়। গ্লোবাল টেলিভিশন কিন্তু কোনো প্রকৃত অর্থে গোটা বিশ্বের ছবি দেখায় না। এর ভাষা বাজারের ভাষা, এর ছবি বাজারকে সাহায্য করার উপযুক্ত ছবি মাত্র। গ্লোবাল টেলিভিশন জুড়ে মূলত আমরা দেখি পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোর উচ্চবিত্তদের জীবনধারা এবং আমাদের সিরিয়ালগুলোতে আমাদের দেশের উচ্চবিতদের জীবনের গন্ধ। খবরে কোনো দুর্ঘটনা বা দারিদ্রোর গন্ধ ছাভা, কিংবা ডিসকভারি পরনের চ্যানেলে আশ্চর্য জাবনধানা মার্কা ভক্মেন্টাবি ছাড। গবিব দুশেব গন্ধ কোথায়? (এখানেও কিন্তু পশ্চিমের জীবনকে স্বাভাবিকের সংজ্ঞা হিসেবে ধরে নিয়েই এই অপূর্ব আশ্চয়ের ধারণা তৈরি হয় ) টেলিভিশন তো এই মোযেটির ভারতে একটা সত্যিকারের অভাববোধকে ঠিকই ধরেছে। সে জীবনটাকে বদলাতে চায়। কিন্তু লাতিন আমেরিকার মেয়েরা কীভাবে সমবায় গড়ে জীবন বদলাছে, তার গল তার কাছে লভা কীং টেলিভিশন এর একটা খাঁটি প্রয়োজনকে ধরে তাকে বাজারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, বলবে সুখ মানে ক্যাডবেরি, জীবন পান্টাতে পারে এল জি ওয়াশিং মেশিন, মুক্তির মানে হিরো হন্তা। মনে রাখতে হবে টেলিভিশনের এই ক্ষমতা কিন্তু কেবল আন্তকে তৈরি হয়নি, প্রগতি মানে যন্ত্রসভাতায় তৈরি পণোর ভোগ, এই ধারণা আমরা উপনিবেশবাদ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের পথাশ বছর ধরে মেনে এসেছি, টেলিভিশন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাঞ্ছে মাত্র।

এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রগতির প্রতি এই ধারণায় আমাদের সম্মতির শিকড়ও খুব গভীরে, তাই রাতারাতি বিকল্প সম্মতি বা সম্ভাবনা তৈরি হয় না, হবেও না। টেলিভিশনে লাতিন আমেরিকার মেয়েদের সমবায় সমিতির কথা জানলেই যে কেয়েটি ঝালিয়ে পড়ে পাডাব কিছু একটা সংগঠিত করে ফেলরে সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই। তার ঝামেলা আরা অনেক বেশি।

এখন টেলিভিশন কেন বাজারের বিকাশে সাহায্য করবে বলে রাগ করাটা জ্বাল কেন মাছ ধরছে বলে রাগ করার মতোই নিরর্থক। টেলিভিশনের কাজ বাজার তৈরি। নাচ গান, নাটক তার অজুহাত যাত্র। কী ভাবেং একটু টেলিভিশনের অর্থনীতি বোঝার চেষ্টা করা যাক। যে কোনো শিল্পপণ্য বা মাধ্যম টিকে থাকতে পারে তিনটি উপায়ের একটি অবলম্বন করে:

- সরাসরি পণ্য হিসেবে নিজেকে বেচে, যেমন গানের ক্যাসেট, সিনেমা, গল্পের বই নিজ্বন লাখি করে তৈরি, বেচে পয়সা করতে পারলে লাভ, না হলে ক্ষতি৷ কিছু কিছু টেলিভিশন পে চ্যানেলও গাহকদেব থেকে পয়সা নিফে এইভাবেই পুরোচা বা আংশিক পয়সা তোলার চেষ্টা করে .
- ১৮। কোনোভাবে অভিন্ত প্রসাব সমর্থনে, যেমন সবকাবের আনুকৃলো তৈরি ছবি, নাটক ইন্ড্যাদি। এগুলো সরকারি তহবিল, অর্থাৎ বিভিন্ন কর থেকে সরকারি রোজগার দিয়ে তৈরি। এই শিল্পবন্ধগুলোর তাই পণ্য হিসেবে বাজারে লড়ে যেতে হয় না, তারা এক ধরনের সুরক্ষিত জায়গায় টিকে থাকে। এই পরিসর ক্রমাগত ছোট হয়ে চলেছে। আমাদের জ ঠাই টিলিভিশন, দ্বদর্শনিও এইভাবেই চলাই, কিন্তু বাজাবের সমর্থকবা 'রাষ্ট্রের আর সংস্কৃতিতে নাক গলানো উচিত নয়' বলে দাবি তুলছেন, আর দ্রদর্শনকেও অন্ভাবে ভাবতে হচছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিবিসি-রও এই মডেল ছিল, এখন বিবিসি-কেও অন্যভাবে ভাবতে হচছে।
- এই অনাভাবে ভাবা মানে তিন নম্বর উপায়। এই উপায়ে কোনো মাধ্যম বা
  শিল্পপ্রব্য অন্য কোনো বাণিজ্যিক পস্থার বাহন হয়ে টিকে প্রাক্তেও পারে। এটাই
  আমেরিকান টোলিভিশনের মডেল এবং এখন আমাদের সব টোলিভিশনের মডেল। এই
  মডেলে একটা টেলিভিশন চ্যানেলকে এমন সব অনুষ্ঠান ভাবতে হয় এবং বানাতে হয়,
  যে অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপনদাতাদের আকর্ষণ করবে, কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা এই বিজ্ঞাপন
  দেখানোর জন্য সময় কিনতে যে টাকা দেন তাতেই চ্যানেল চলবে।

এর মানে হলো যে টেলিভিশন আসলে তার দর্শকদের নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমাদের সংবাদপত্রগুলোও তাই করে। এই বিষয়ে নিয়মিত সংগঠিত গবেষণা, তথা সংগ্রহ চলতে থাকে। এই রিসার্চের ওপর ভিত্তি করে একটি

চাানেল একটি ডিটাবজেন্টের কোম্পানিকে বলতে পারে রে—আমাদেব সিবিয়াল লেখেন ভাবতেব বড বড ৭টি ও ছোট ৫৬টি শহরের বাসিন্দা উচ্চবিত্ত পবিবাবের ১ কোটি গৃহিনা, এদেব ৭৮ শতাংশ হলেন ৬ থেকে ১৬ বছরেব বাচ্চাব মা, এবা প্রতি বছর ২৮ কোটি টাকার সাবান কেনেন। আপনি কি চান না যে এরা আপনার সাবানের বিজ্ঞাপন দেখুন ?

আন্তেই আমবা আলোচনা করেছি যে বিশ্বায়ন সর্বজনীন নয়, আমানের দেশে কিছু মানুষের ক্রয়ক্ষমত। বাড়লেও অধিকাংশ মানুষেব ক্ষেত্রে বাড়ছে না যাব ক্রয়ক্ষমত। নেই এমন মানুষদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই টেলিভিশনেব, সেটা টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যায়। চ্যানেল থেকে চ্যানেলে যান, দেখবেন মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত মুখের ভিড়, গবিব মানুষেবা অদৃশা বললেই চলে, মাঝে মাঝে কোনো দৃঃথকটেও খবরে তারা কী রকম ছায়ার মতো উদয় হয়, নইলে তাদের জায়গা হয় না। যারা কিছু কিনবে না তাদের দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কী দরকার। মধ্যবিত্তরাও এই গবিবদের আব দেখতে চান না। এর ফলে মিডিয়ার দর্শক হিসেবে মানুষের সংখ্যা ক্রমশ

The Man

কম জরুরি হয়ে উঠছে, ১ লক গরিব লোক একটা প্রোগ্রাম দেখার চেয়ে ১০ হাজার বড়লোক দেখা ভালো, কারণ প্রোগ্রামটার ফাঁকে যে বিজ্ঞাপন হবে তা তো তাঁদের জন্যই।



কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবা হতো যে টেলিভিশন মধ্যবিস্তদের জন্য হলেও সিনেমা এখনো গরিব লোকেদের জন্য তৈরি হয়, কারণ তাকে তো সরাসরি নিজেকে বেচে খেতে হয়, তাই যত বেশি দর্শক হয় ততই ভালো। কিন্তু এখন সেই মডেলও পুরোনো হয়ে যাচেছ। নতুন অর্থনীতিতে আমবা দেখছি বহু গরিব পাড়াব হল বন্ধ হয়ে যাচেছ, তৈরি হচেছ নতুন মালটিয়ের, যেখানে টিকিটের দাম বহু গুণ বেশি। ফলে সে হলে কেবল উচ্চবিস্তবাই যাচেছন। তাবপর ছবি বদি আবো বড করে লেগে যায় কেউ তো আপত্তি করেনি গ্রামেব হলে প্রিণ্ট পাসাতে এব ফলে প্রচুর নতুন ছবি আমবা দেখছি যেগুলো উচ্চবিস্তদের জনা, উচ্চবিস্তদেব নিয়ে, উচ্চবিস্তদেব বানানো ছবি। এই বিকিকিনির দ্বিয়ায় গবিব লোকদেব কোনো স্থান নেই। দামি রেস্টোরা, দামি সুপারস্টোর, কম সংখ্যক মানুষকে বেশি দামি মাল বেচে ফুলেফেপে উসছে। আর কেকাবি, ছাঁটাই, ভি আর এস-এ গুঁকতে থাকা বহু মানুষ্যের মধ্যে বিক্ষোভের বাকদ জমে উঠছে তথাকাথিত উন্নতিশাল দেশগুলোতে ধনী দবিদ্রের মধ্যে সংঘাত এমন স্থাবে পৌছেছে যে মধ্যবিস্তবা পাহারা দেগগুলাতে ধনী দবিদ্রের মধ্যে সংঘাত এমন স্থাবে কোনো মতে বাজাব করেই বাড়ি ফিবে যেতে বাধ্য হচেছন, কারণ চারপাশে কুছে, আক্রমণাত্মক দরিদ্র মানুষের ভিড।



### রাজনৈতিক বিশ্বায়ন

আমবা আমাদের চাবপাশে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ কবার যে চেন্টা দেখতে পাছিছ, ভার মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক আমবা এও দেখেছি যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এ কাজ করে ওঠা যায় না, এর জন্য ধনতন্ত্রের পক্ষে সম্মতি তৈরি করতে হয়, এবং সেটা করা সম্ভব একটা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আবার এই অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, যে প্রক্রিয়াই হোক না কেন, সেগুলোকে চালু বাখতে একটা বাজনৈতিক শান্তি লাগে, একটা বাজনৈতিক কাঠামো লাগে। এই ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে সম্ভব করে তুলতে হলে যে ধরনের কাঠামো তৈরি করতে হবে, প্রশ্ন হলো তার জন্য আমাদের চেনা কাঠামোগুলোকে কতটা পাশ্টানো দরকার হয়ে পড়বে ?

বিশায়ন ও রাষ্ট্র: বিশায়নের আলোচনায় প্রথমেই যেটা শোনা যায় সেটা হলো বিশায়ন মানেই হলো বাষ্ট্রের ক্ষমতা কমে যাওয়া, এমনকী তার অন্তিত্ব নিয়েই সংকট দেখা দেওয়া। বিশায়ন নিয়ে যাঁবা লিখছেন তাঁবা অনেকেই লিখেছেন বিশায়নের প্রাথমিক লক্ষণই হলো বাষ্ট্রের সীমান্তকে চ্যালেঞ্জ করা আপাতদৃষ্টিতে একথা ঠিক। সতি৷ অনেক কিছু আজকাল বাষ্ট্রের সীমানা পেনিয়ে অবাধে চলে যাছে কিন্তু তার মানেই কি সর্বাকছ গ যাছে গ সব মানুষ যাছেন। খুব সহজে। সব সীমান্ত কি সতিই একেবারে ভেঙে পডছে। না কি কিছু যেমন ভাঙছে, কিছু তেমন আবাব নতুন করে মাথাও তুলছে। আর দ্বিতীয়ত, যখন কোনো কিছুর থাকা না থাকা নিয়ে আমরা এতটাই মাথা ঘামাছি, তথন নিশ্চয়ই আমাদেব মাথায় সেটা থাকা ঠিক না বেঠিক এ নিয়েও একটা ধাবণা আছে, তাহলে সেই ধাবণাটাই বা কীং বাষ্ট্র থাকা ভালো! না ভালো না?

আমাদেব অভিজ্ঞান বাষ্ট্ৰকে আমলা দেখি একটা দেশেব বাসিন্দাদেব অথীনেতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনগুলোকে কিছু আইন কান্দ্ৰের মধ্যে দিয়ে নিযন্ত্রণ কবাব একটা বাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে। এই নিযন্ত্রণেব মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙালা আব ধনী দরিদের মধ্যে ভারসামা বজার রাখা, সব নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করা, সবার জন্য প্রাথমিক সেবা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায়া করা সাধাবণ ধারণায় এ সবই বাস্ট্রেব কর্তবারে মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রেব আরেকটা মূল কাজ হলো বাইরের জগতে একটি দেশেব প্রতিনিধিত্ব কবা এবং বিশ্বস্তবের বিভিন্ন মঞ্চে নিজের দেশেব স্বার্থক্ষাব চেন্টা কবা এই স্বার্থক্ষাব খাতিরে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রকে যুদ্ধে যাওয়াব জনাও তৈরি থাকতে হয়

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য কোনো দিনই ছিল না। রাজনীতি হোক, বাণিজ্য হোক—সবেতেই উন্নত দেশগুলো বিভিন্নভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর ছডি



ঘূরিরে গেছে। সবসময়ই বেশিব ভাগ বাদ্ধুকে বাস করতে হয়েছে কোনো আবো বড় ক্ষমতার ছায়ায়। আজ বিশায়নের দূনিয়ায় এসে আমরা দেখছি যে এই ক্ষমতার ছায়াগুলোব চেহাবা কিছুটা বা অনেকটাই পান্টাছে। এখন মনে হছে আসল ক্ষমতাধব হলেন বিশ্ব বাজারের নিয়ন্তাশক্তিগুলো, মানে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগুরে, বিশ্ববাদ্ধ, বড় বড় বঙ্জাতিক সংস্থা ইতাদি। এখন তাদেব তুলনায় বাষ্ট্রশক্তি কা বকম পানসে আর মিয়োনো মতো হয়ে যাছে, সেই গ্লামার আর নেই। আমানের দেশেও আমরা দেখছি সবকাব বড় বড় বংলায়েও বলা হছে যে আমাদেব উল্লেট নিউব কবছে আমবা নিজেদেব বিশ্বায়িত বিনিয়োগের পক্ষেকতটা উপযক্ত করে তলতে পারি তার ওপরে।

চারদিকে একটা হাওয়া উঠেছে যে ঐ বাটা রাষ্ট্রই সব গণ্ডগোলের মূল, কে বলেছিল রাষ্ট্রকে সবকিছুতে নাক গলাতে, সেই করতে গিয়েই তো সব ডুবলো, ধর ব্যাটাকে, মার বাটাকে, দে ব্যাটাকে ডিস-ইনভেস্ট করে। চারদিকে পিলপিল করে সব বিশেষজ্ঞরা বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মূখে এক কথা—রাষ্ট্রের উচিত সব রক্ষমের ব্যবসা বাণিজ্ঞা, পরিষেবা, শিক্ষাৎপাদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজের কাজে মন দেওয়া। নিজের কাজটা কীং আইন শৃঞ্জলা রক্ষা, দেশটা যাতে সূষ্ঠুভাবে বিশ্ব বাজারে লড়ে খেতে পারে সেই পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখা। ওপর ওপর দেখতে গেলে কথাটা ঠিক মনে হয়, আমাদের অভিজ্ঞতাও তো বলে যে রাষ্ট্রের অনেক গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু রাপায়ণে

দোয়ক্রটি, চবিচামারি, সবিধাবাদ থাকা সত্তেও একটা গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রের যে আদর্শ ছিল, সব মানুষেব সমান লগনিক অধিকাবেব যে স্বাকতিড়ক ছিল কেটা কোথাওই বাস্তবায়িত না হলেও), এঁরা সেটাতেই গোডায় কোপ মারতে চাইছেন। একটা উদাহবুণ দিয়ে বোঝা যাক। আমাদের স্বকাবি হাসপাতালে খব কম খবচে চিকিৎসা পাওয়ার কথা। অভিজ্ঞতা বলে সবসময় এমনকী অধিকাংশ সময়েই আমরা সেটা পাই না। অতএব উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা চাইছেন যে স্বাস্থ্যবাবস্থার বেসরকারিকরণ **्राक.** याटा खाला চिकिश्मात मृत्यां शाख्या यात्र। क्ष्म श्ला, त्य मानुत्यत **अ**रे চিকিৎসার খরচ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তিনি কী করবেন ৷ ওঁরা বলবেন এমনিতেই তো সরকারি হাসপাতালগুলো অপদার্থ, কান্ধেই এই প্রশ্নটারই কোনো মানে হয় না। কিন্তু আসলে প্রশ্নটা আবো গভীব একটা প্রশ্ন বছ যুগ ধরে মান্য একটা আবো ভালো সমাজের খোঁড়ে হাঁটতে হাঁটতেই আজকের বাষ্ট্রে পৌছেছিল আমাদেব ধারণা ছিল যে আমাদের বাজনৈতিক নাণবিকত্ব আমাদেব সামাজিক নিবপেতাৰ প্রহনী হবে। একজন ভারতীয় হিসেবে আমি চিকিৎসা পাব কিনা সেটা আমার চিকিৎসা কেনার ক্ষমতাব ওপর নির্ভর করবে না। কারণ তাই যদি করে, তবে আমার রাজনৈতিক নাগরিকছের কোনো মানে থাকে না, আয়ার মৌলিক অধিকারের ধারণার কোনো মানে থাকে না। এই রাজনৈতিক বিশ্বাসেব জমিটুকু থাকলে গ্রন্থত বাষ্ট্রেব অক্ষয়ত। বা শ্যতানিব বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়। আমরা যদি কেবল যে কিনতে গারে সেই কিনবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পতি তবে তো বাডট্নতিক নাগবিকায়েৰ মূল অধিকাৰকেই বিসর্জন দেওয়া হবে। সেটা তো অধিকাংশ মানুষের পক্ষে আরো ক্ষতিকর হবে, এখন তাও যেটক ঝগড়া করা যায়, দাবি করা যায়, তখন তো তাও যাবে না। রাষ্ট্র যদি তাব কাজ ঠিকমতো না কৰে, তবে তাব দাযিওগুলো নিয়ে বাজাবেৰ বিকিশিনৰ মধ্যে ফেলে দিলে অধিকাংশ মানুষের দশা আরো খারাপ হবে। সত্যিকারের সমাধান হলো রাষ্ট্রকে তার দায়িত পালনে বাধ্য করতে পারার মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সেটা অবলা বাঞ্চারের স্বার্থের পরিপদ্বী।

রাষ্ট্র বনাম কমিউনিটি: আমাদেব চাবপাশে বাদ্ধেব বার্থতা নিত্ য আক্রাচনা তার আবার অনেকগুলো দিক আছে। আমাদের মতো দেশে রাষ্ট্রক্ষয়তার যে গঠন আমরা দেখি তার ধরনটা খুবই কেন্দ্রীভৃত। কোনো কাজের জনা প্রয়োজনীয় খণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অনেকটাই দিল্লির হাতে থাকে বা কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হাতে থাকে। সাধারণ মানুযদের কাছে এই দুরুত্তলো বড় বাধা হয়ে গুঠে। একজন এম পি অথবা এম এল এ সাধারণত বছ মানুযের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে আঞ্চলিক সমস্যা তাঁর নজরে আনতেই বছ সময় লেগে যায়। তিনিও যে এলাকায় তাঁর তোট বেশি সেই এলাকাকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। তারপর আমলাতন্ত্রের লাল ফাস তো আছেই। ইদানিং

আমরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাটা খুব শুনছি। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা অন্য প্রদেশের তুলনার অনেকটা এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সফল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখন স্থানীয় স্বায়ন্ত্র শাসনের একটা মডেল হয়ে উঠেছে। কিছু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। প্রচুর অনুদানও আসছে। বিদেশি অনুদান এলেই তাতে আমরা চক্রান্তের গন্ধ খুঁজি না। আমরা বিশ্বাস করি এই সাহায্যের পেছনে সব সময়ই অসৎ উদ্দেশ্য থাকরে এ কথার কোনো মানে নেই। আমরা যত দুর সম্ভব স্থানীয় স্তরে মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকায় বিশ্বাসী। সমস্যাটা হলো, কোনো কাঠামোকেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই কাঠামোণ্ডলো সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী না হয়ে এঠে। কেন বলছি আমরা এই কথাগুলোং

মানুষের ইতিহাস আজও কোনো আদর্শ শাসনের কাঠামো খুঁজে পায়নি। বছ
অভিজ্ঞতা, বছ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা গণত দ্বকে বেছে নিয়েছি
উপনিবেশবাদ, রাজত দ্ব, সামরিক শাসন ইত্যাদি অনাান্য শাসনের
কাঠামোগুলোর তুলনায় ভালো বলে। এই বোধ বা অধিকার সহজে আসেনি, বছ
প্রাণ গেছে। অনেক সময় অনেকেই খানিকটা হয়তো হান্ধা ভাবেই বলেন, 'বাবা,
এর চেয়ে হিটলারি শাসন ভালো ছিল।' কিন্তু আমরা আসলে জানি সেটা সত্যি
নয়। হাজার দোষক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রের উন্নতত্বর বিকল্প এখনও

আবিষ্কৃত হয়নি। তেমনি ভাবে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের স্বার্থ দেখবে এটাই আমরা চেয়েছিলাম। হয়তো সেটা হয়ন। দুর্নীতি হোক, দুর্বলতা হোক, রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে হোক, অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ অধিকাংশ সময়ই তাঁরা দেখেননি। কিন্তু তার বিকল্প কি আমাদের স্থানীয় সমাজগুলোকে সরাসরি ভাবে বিশ্ব বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়াঃ যে বাজারের নির্দয় লোভের কথা প্রমাণিত, সে কি আমাদের গরিব মানুষদের সঙ্গে কোনো সৎ বন্দোবন্তে আসবে, না কি গায়ের জোর দেখিয়ে যত পারে লুঠে নেবে? একটা স্থানীয় এলাকার মানুষ কিসের জোরে বড বড বডজাতিক সংখ্য বিশ্ববাস্থ ইত্যাদির সঙ্গে লড়বেনং প্রতি মুহুর্ত রুটি রুঞ্জির চিন্তায় আধাসমর্গনে বাধা হবেন না কিং এই নিয়ে কি ভাবা দরকার নয়ং বিশ্ববাদ্ধ ইত্যাদি সংস্থা রাষ্ট্রকে পাশ কটাতে এত আগ্রহী কেন? এই প্রশ্ন আমাদের করতেই ছবে। থিতীয়ত, পশ্চিম বাংলার অভিন্ততা বলে গ্রাম পর্যন্ত একদলীয় শাসন শিকড গেডেছে। এই অবস্থায় স্থানীয় স্তরে কারো দাবি মানা হবে कি না মেটা ভার রাজনৈতিক আনুগত্য অনুযায়ী ঠিক হওয়ার বিপদ থেকেই যায়। সেটা की খুব কাম্য ? আমরা অবশাই বলছি না যে এর জনা পঞ্চায়েত বা স্থানীয় শাসন বাবস্থা চাই না। কিন্তু আমরা বলছি যে এই সমসাগুলো সম্পর্কে আমামের সচেতন থাকা দরকার। কীভাবে স্থানীয় শাসনকে গণতান্ত্রিক রাখা যায় তা ঠিক না করলে কিন্তু এই শাসন বাবস্থা একটা দম আটকানো অন্যাযা বাবস্থায় পরিণত হবে।



সন্ধাস ও বিশ্বায়ন: গত কিছদিন ধরে, বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্ঞা কেন্দ্র এবং অন্যান্য লক্ষ্যে আক্রমণের পর থেকে আমরা আন্তর্জাতিক সম্ভাস বিষয়টা নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে পড়েছি: আমরা যদি অভিধানে মানে বঁজি, দেখব সন্ত্রাস মানে অতিশয় ভয়। এই মানে ধরে যদি আমরা এগেই দেখব সন্ত্রাস হলো ভয় দেখানোর জন্য জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি করার একটা উপায়। কিছু কোনো ঘটনাকে সরাসরি সম্ভাস বলে চিহ্নিত করতে আমাদের অসুবিধে হয়। কারণ এর পেছনে সাধারণত একটা ন্যায় অন্যায়ের বোধকে নিয়ে আসা হয়। যেয়ন, কাশ্মীরি জঙ্গিরা যদি মানুষ মারে, বাডি পুড়িয়ে দেয়, তাকে আমরা সম্ভ্রাস বলে সঙ্গে সঙ্গে চিনে নিতে পারি। কিছু ভারতীয় সেনাবাহিনীও তো জঙ্গিদের দমন করতে গিয়ে অনেক সময়ই ভয় দেখানোর জন্য অনেক কিছ করে, সেগুলোকে আমরা সবাই সন্ত্রাস বলে মনে করি কিং নকশালগছী জনযুদ্ধ গোষ্ঠী যথন মান্য মারেন বা সম্পত্তি পোডান তাকে সন্ত্রাস বলা হয় কিছু পুলিস বা মিলিটারি যখন নকশাল দমনের নামে গ্রামে গ্রামে মারধোর ধরপাকড করে তখন তাকে সন্ত্রাস বলি কি 

থ এর মানে এই যে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস বলে চিনতে হলে, কে কবছে তাই দিয়ে চিক না কবে, ভয় দেখানোব

> এই সন্ত্রাস এখন বিশ্বায়িত হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি বলছেন আমেবিকা। ভাঁবা বিশ্ব হুছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পথিবীব বিভিন্ন দেশের বাজনৈতিক কর্মাদেব মধ্যে যোগাযোগ নতন কিছ নয়। তাঁদের কাজটাকে যদি আমরা সন্ত্রাস মনে করি তাহলে এই ইতিহাস পুরোনো। কিন্তু এখন যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো আমরা দেখছি তার চরিত্রে একটা বড পার্থকা আছে। এই সংগঠনগুলোর কোনো কেন্দ্র সেভাবে নেই। সংগ্যনগুলোই বিশ্ব জুড়ে ভাসমান, তাই তাদেব ধ্বা মশকিল। এই ধবনের সংগঠন সম্ভব হচ্ছে আধনিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসাদে। সংকেতের যোগাযোগের জন্য ই-মেল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন, ফাল্প, ভিডিও, টেলিভিশন, আর মানুষ বা মাল চলাচলের জন্য এরোপ্লেন, জাহাজ, ট্রাক— বিশ্বায়নের জন্য বাজার যে পথগুলো ব্যবহার করে,

উপায়গুলোকে ঘটনাগুলোকে বিচার করতে হবে।

সন্ত্রাসবাদীরা এক শন্তিশালী পরগাছার মতো ঠিক সেগুলোই ব্যবহার করে বলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে বানচাল না করে দিয়ে এদের আটকানো খুব মুশকিল।

এক দেশ থেকে অন্য দেশে সন্ত্রাস ছড়ানোও নতুন কিছ भग्न। देश्लान्ड मन्नर्पर्क वना द्या य अस्ति स्तर्भत ইতিহাসটাই चटिंटक অনা দেশে—মানে উপনিবেশগুলোতে। অর্থাৎ নির্মম শোষণ, গণহত্যা, দাস পাচার, এসব অসভ্যতা বাইরে করে দেশের মধ্যে সভাতার বিকাশ ঘটানো গেছে। গত শতাব্দীতে আমেরিকার উত্থানও কিন্তু একই রকম রক্তান্ত। হিরোসিমা, ভিয়েতনাম, লাওস, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক ভার সম্রাসের চেহারা চেনে, চেনে চিলি, ইন্দোনেশিয়া এবং আরো বহু দেশ। এবার সে সম্ভাস খোদ আমেরিকায় পৌছে গেছে। অর্থাৎ তার গতিমুখ আর একমুখী নেই। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর আমেরিকার সম্ভাস-বিরোধী যুদ্ধ এই সম্ভাস ব্যাপারটাকে একটা অভতপর্ব বিশ্বায়িত চেহারা দিক্তে। কয়েকদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল যে ইবাকের জলিবা হুম্কি দিয়েছে তিনজন ভারতায় ট্রাক ড্রাইভারকে তারা মেরে ফেলবে এঁদের অপরাধ হলো এঁরা একটি কুয়েতী কোম্পানিতে কাজ করেন। ইরাক থেকে যদি ঐ কয়েতী কোম্পানি কাজকর্ম গুটিয়ে অবিলম্বে চলে না যায় তাহলে ঐ টাক ডাইভারদের ধড থেকে মণ্ড আলাদা করে দেওয়া হবে বলে শাসানো रक्ट। এখন ঐ वनीरमंत्र मुख्निश्रण निरा पत ক্যাক্ষি চলছে। আমরা কি এই বিশ্বায়নকৈ স্বাগত জানাবং না। অবশাই না। বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ভমিকার সমালোচনা করেও বলা দরকার যে এই নতন সন্থাসও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সব সন্তাসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাম আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। (*প্রসঙ্গ সন্ত্রাস* নামে এই সিরিজের দিতীয় বইটাতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।) হিংসার রাজনীতি কখনই ভালো কিছ করতে পাবে না। সে হিংসা যেই করুক না কেন।

#### বিশ্বায়ন ও মেয়েরা

মেয়েরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক। তবু আজ্ব ২১ শতান্ধীর গোড়ায় বসেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে অন্য সব অবস্থান সমান হলে শুধু মেয়ে বলেই মেয়েরা সব সময়েই ছেলেদের তুলনায় অসুবিধের জায়গায় থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে আজ্বও পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই—ইউরোপ, আমেরিকার মতো তথাকথিত উন্নত দেশ ধরেও—যেখানে মেয়েরা ছেলেদের সমান অধিকার ভোগ করে। বছ ক্ষেত্রে কাগজে কলমে অধিকার দেওয়া থাকলেও বাস্তবে সমাজ সেওলো মানে না।

















বছদিন থেকে মেয়েদের সমানাধিকারের আন্দোলন চলছে। আজ যে মেয়েরা পথে ঘাটে বেরুচছন, চাকবিতে বাচছন, ভোটের অধিকাব পাচছন, পঙাশোনার সুযোগ পাচছন, মনে রাখা দরকার এই সুযোগ একদিনে অর্জিত হয়নি। আজকে আমরা যারা টেলিভিশন দেখি, থববেবকাগজ পতি বা কোনো বড বা ভোচ শহরের কাভাক ছি বাস করি, তারা ভাবতেই পারি, এই যে শুনছি মেয়েরা এখনো অনেক অধিকারের জনা লডাই করে চলেছন, সমাজে মেয়েদেব অবস্থা ভালো না, সেটা আমি কা করে বুঝবং আমি তো দেখি কলেজে অনেক মেয়ে যাছে, কত কাজ মেয়েরা করছে, আর বিজ্ঞাপনে তো প্রায় শুধুই মেয়েদেব ছবি। তাহলোগ প্রশ্নটা খুবই জরুবি, তাই এটার উত্তর দেওয়া দরকার।



উৎপাদনে অংশগ্রহণ: বড় বড় কলকারখানা তৈরি হওয়ার আগে গ্রামে মানান কাজের জিনিস তৈরি হওয়ার সময় বা চাষের কাজে মেয়েরা পুরুষের সমান বা বেশি অংশ নিতেন। আমরা আজও দেখি গ্রামের মেয়েদের—কী আশ্চর্য পবিশ্রমে তাঁবা বাডিব কাজ, মাঠেব কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনা সবই এক হাতে সামলে চলেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন যথন বড় বড় যন্ত্রভিত্তিক, বড় বিনিয়োগনির্ভর হয়ে পড়ে, বাডি থেকে দুরে বড় বড় কলকারখানা এবং অফিস কাছারি যখন মূল কাঞ্জের জায়গা হয়ে ওঠে, এই উৎপাদনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ততই কমে আসে। এ রকম একটা ভাব চালু হয়ে যায় যে এসব ভারী কাজ মেয়েদের জন্য নয়। এবং আমাদের আধুনিক শিক্ষার যে প্রসার ঘটে, যেমন এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি, তাতেও মেয়েদের প্রবেশাধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে। এ কথা মনে রাখা দরকার এই কারণে যে সাধারণত আমাদের একটা ধারণা দেওয়া হয় যে আধুনিকতা মেয়েদের ঘরের বার করছে, আগে মেয়েদের কন্দীদশা আরো বেশি ছিল। ইতিহাসটা অভ সরল নয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এসে আমরা দেখছি, এক ধরনের কাক্সে মেয়েদের ডাক পডছে। জামা সেলাইয়ের কারখানায়, জ্বতোর কারখানায়, ঘড়ির যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি কাজ পাচেছন। বরাবরই মেয়েরা যে কাজে মজুরি পাওয়া যায় না সেই কাজ করে এসেছেন। যেমন বাভিতে জামা সেলাই করেন মেয়েরা, প্রফেশনাল দ্রজি মানেই পুরুষ। ব্যান্তিতে বাল্লা করেন মেয়েরা, হোটেলে বাবৃটি মানেই পুরুষ। তাহলে আজ যে ডাক আসছে তাকে কী আমরা মেয়েদের মৃক্তির সম্মানের প্রমাণ হিসেবে দেশবং এত তাড়াতাড়ি নয়। দেখা যাক মেয়েদের এই কাজ পাওয়ার

কারণগুলো কী। আমবা আগেই লক্ষ করেছি যে বিশায়নের মূলমপুই হলো মালিক শেয়াবহোল্ডাবদের জন্য মূলাফা বাড়ালো, মেগেদের ব্যবহার করতে পাবলে এই মুনাফা বাড়ে। কারণ:

- মেয়েদের মজুরি এখনো ছেলেদের চেয়ে কম।
- ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদিব অভিজ্ঞতা কম থাকাব ফলে মেবেদেব বেশি শোষ্ণ করা

  যায়।
- গরিব পরিবাব মেয়েদের ঘাঙে এমে পড়ে, পুরুষ আনেক সময়ই বাচ্চাকাচ্চা রেখে
   বেপান্তা হয়ে যায়, পরিবার বাঁচানোর দায়ে মায়েরা খুব খারাপ শতেও কাঞ্চ নিতে
  বাধ্য হন
- এখন যদ্রের পুব উন্নতি হওয়ার ফলে বড় ভারী কাজ অনেকটাই যন্ত্র করে দেয়.

বাকি থাকে সৃষ্ধ কাজ, যেশুলো সাংঘাতিক থৈর্য ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় বসে করে যেতে হয়। আমাদের সমাজে এই কাজ করে চলার ট্রেনিং একজন ছেলের তুলনায় একজন মেয়ের অনেক বেশি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নিভেদের শ্রমকে শ্রম বলে মনে না করার, মুখ বজে কাজ করে যাওয়ার সামাজিক শিক্ষাকে এখন বাজার কাজে লাগাচেছ, তাঁদের শোষণ করে নিজের মুনাফা বাড়াচেছ। এতে মেয়েদের ওধুই ক্ষতি হচ্ছে কি? এরও কোনো সরল উত্তর নেই। লাভক্ষতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওরকম সহজভাবে মাপা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে বাজার যদি মেয়েদের শোষণ করে, অন্য যে অবস্থাটা অর্থাৎ পরিবার, সেখানেও মেয়েদের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই খুব সূখের কিছু নয়। সেখানেও বছরের পর বছর কোটি কোটি মেয়েকে ন্যনতম মর্যাদা ছাড়া, কাঞ্জের মূলা ছাড়া এক ধরনের বন্দীজীবন যাপন করতে হয়, অনেক সময়ই দূর্বিষহ দারিদ্রোর মধ্যে। বাজার এখানে অনেক মেয়েকেই একটা দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বেরুতে সাহায্য করছে, শত কম হলেও



নিজের কাজেব একটা দাম আছে এই বোধটা দিছে। একটা স্বাধীন রোজগাব দিছে। এবও কিন্তু একটা দাম আছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে।

জনেক দেশে দেখা যাছে, বাজারে চাকবি কবতে আসা মেয়েবা আবার কাজ ছেড়ে সংসারে ফিরেও যাছেন। তারও জনেক কারণ। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে না পাবায় সামাজিক তিবস্কাব শুনতে হছে, কাজের জায়গায় যৌন অভ্যাচারের শিকার হতে হছে, পবিবাব যেড়ুকু সামাজিক সূরক্ষা দেয় সেটাও মিলছে না। আবাব জনেক দেশে কাজ কবতে আসা মেয়েদেব ওপর সংগঠিত আজমণ হছে লাতিন আমেরিকায় মেয়েদের কাজে নিয়ে যাওয়ার বাসে উঠে অ্যাসিড মারা বা খুন করার ঘটনা বেশ নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে।

কাজের স্থোগ: ধনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে যে বিশ্বায়ন চলছে তার প্রচাব আমাদেব এই ধাবণা দেয় যে এব মধ্যে দিয়ে প্রচুর কাজেব সংস্থান হচ্ছে এই বইয়েব গোডাতেই আমবা দেখেছি যে কথাটা ঠিক নয়, আসলে সকলেবই কাজ কমছে এখনো পৃথিবীর যে কোনো সমাজে কাজ কমলে তার সবচেয়ে বেশি ধাঞা সামলাতে হয় মেয়েদের. কারণ পরিবার আর শিশুদের দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হয়। কাজেই পুরুষদের কাজ চলে গেলেও তার চাপটা এনে মেয়েদের ওপরেই পড়ে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই চাষের কান্ধ করেন। কান্ধেই শহরে কয়েক হাজার মেয়ের কান্ধ হলে খুব বেশি দূর বদল হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে গাচ্ছি যে ১৯৯১ সালে ২৬.৮ শতাংশ মেয়ে শ্রমিক খেতমজুরের কান্ধ করতেন, যেটা ২০০১ সালে বেড়ে হয় ৩২.৪ শতাংশ। আমরা জানি যে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ যত কমে আসে তত্ই মেয়েরা শেষ অবলম্বন হিসেবে খেতমজ্রের কাজকে আঁকড়ে ধরেন। আমরা এটাও দেখছি যে ১৯৯১ সালে গ্রামীণ ভারতে মেয়েদের মোট সংখ্যার ১৮.৬ শতাংশ উপার্ক্তনশীল কাজ করতেন, যেটা ২০০১ সালে কমে গিয়ে হলো ১৬.৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালে গ্রামীণ বাংলার মেয়েদের মোট সংখ্যার ৮.৭ শতাংশ উপার্জনশীল কান্ধ করতেন কিন্তু ২০০১ সালে সেটা কমে হয় ৫.৮ লতাংশ! অর্থাৎ বিশ্বায়ন মেয়েদেব জন্য নতুন বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি কবছে, এ দাবি ধ্বাপে টিকছে না

বিজ্ঞাপনের মুখ: ধনতন্ত্রেব নেতৃত্বে যে বাজাবকে আমবা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পঙ্গত দেখছি, সেখানে মেয়েবা কেবলমাও শ্রমিক হিসেবেই আসছে তাও কিন্তু নয় ক্রেতা হিসেবে মেয়েবা একেবারে সামনেব সাবিতে চলে এসেছে চার্নদিকে বিজ্ঞাপনে শুধু মেয়েদের মুখ। বিজ্ঞাপনে মেয়েদেব মুখ দেখানো নতুন কিছু নয়। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বছদিন ধরেই মেয়েদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার যেটা নতুন সেটা হলো মেয়েদের এখন মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জনাই ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়েছে।



মেয়েবা এভাবে ক্রেন্ডা হয়ে উসল কী করে গ্লামাদেব মনে হয় কাবণটা মূলত দুটো একথা সন্তিয় যে আমাদের দেশে মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ বেড়েছে, চাকরি বাকরির সুযোগ বেড়েছে। সব মেয়েরা না হলেও, অধিকাংশ মেয়ে গরিব বলে এই দুনিয়ায় চুকতে না পারলেও এবং পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হলেও আমাদের দেশে বহু লক্ষ কিংবা কোটি মেয়ে পড়াশোনা করেছে, চাকবিতেও চুকেছে, তাদের হাতে একটু পয়সাও এসেছে, কিছুটা খবচেব স্বাধীনতা এসেছে। কীসেব ওপর হবচ করা যাবে সেটা ঠিক করারও স্বাধীনতা এসেছে। এর পাশাপাশি সমাজে একটা আধুনিকতার ধারণা ছড়িয়ে পড়ায় ফ্যাশন, প্রসাধনের ওপর খরচ করার একটা সামাজিক স্বীকৃতি তৈবি হয়েছে। আমাদেব প্রাচীন ঘরে তৈবি কপাচানের ফবমূলা অচল হয়ে এখন পশ্চিমী বা ব্রাচ্নেড আয়ুর্বেদিক জড়বুটির বাজার তৈবি হয়েছে। এসব মিলে মেয়েরা শ্যাম্পু, পাউড়ার, পাবফিউম, ক্রিকেব কোটি কোটি টাকাব বাজাবের প্রধান কক্ষা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ক্রেন্ডা হিসেবে মেয়েদের এটাই একমাত্র ভূমিকা নয়, প্রধান ভূমিকাও নয়।
আরেকটা লখা ইতিহাস ছোট করে হলেও আমাদের আলোচনা করতে হবে। বিয়েতে
মেয়েদের প্রধান ভূমিকা ছিল প্রজননের ক্রেন্তে। মেয়েরা পেটে বাচচা ধরবে, পরবর্তী
প্রজন্ম আসবে। ধনতন্ত্র যত এগোল, আমাদের পরিবারের চেহারা বদলাতে বদলাতে
আমবা যাকে নির্ভারনার ফর্যাপ্রিল বলি ভাতে এসে ঠেকেছে এব মানে বাবা মা-সন্তান
নিয়ে একটি পরিবাব সৌল পরিবাবে নয়। পরিবারের একটা ওকত্রপূর্ণ কাজ ববাবেই
ছিল আজও আছে, সেটা হলো একটা বাচচাকে বড করে বাজাবের কাছে পাসানো। যে
গানিব পরিবাবে শিশুবাই শ্রানিক হয়ে যাম সেখানে পরিবারের এই দায়িত্বের সময়টা
কম। পাঁচ সাত বছর বয়সেই শিশু বাজারে চয়ে এবং করে খেতে ওক করে। মেয়ে
শিশু হলে ঘরের শ্রানে লেণে পত্রে অগ্রা আলে কিন্তু আমাদের বাজাবের মূল লক্ষা
য়ে কোটি কাটি মধ্যবিদ্র সেখানে বস্তার একজন ছেলে কিংবা মেরের বাজাবে কাজ
র্খুলতে আসবি বস্স অন্তর যোলেও কা আসবো, উচু চাকবির উচু যোগাতা ব্যুজতে

বংশ কেন্দ্র কার ক্রু ও তাদের তেনেপুলে সামসং ওয় কর মনিশ্র র পত কাচে লাশনাল মাহক্রেওরেত্র ও বার ধরে করে সামি ফ্রাটিরেল চিভিত্ত সিবিধাল ক্রু হকিল প্রধার ক্রান্তে ইন্ত্রেল গান্তের সিলিভাব ইনিশ ক্রুমি প্রভা সমাল দিয়ে ভেলকিজ চিকেল বার। করে প্রসাস প্রভা হাতে মার্কতি চাতে ববিবাব লিক্সকে সা প্রান্ত্রাটিকা যাহ বিশ্ব ক্রোমে স্ব প্রভাবন করে করে এব এশিক্সলে প্রকাস দিয়ে হব ব্য করে শহল হয়ন প্রিবাব করে



গেলে আরো অনেক বেশি। এই বয়স পর্যন্ত গাকে নাহয়ে খাইয়ে পড়িয়ে বড় কবাব দায়িত্ব অবশাই পরিবারের আজ আরো বেশি বেশি করে এই দায়ি ই মানের ওপর এসে পড়েছে গত পঞ্চাশ বছরে যত মেয়ে ইন্ধুল কলেছে পড়েছেন তাদের খুব কম অংশই চাকরি বাকরিতে চুকেছেন, অধিকাংশই বিয়ে করে পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন আর এই শিক্ষিত মায়েদের কাজই হচ্ছে ছেলেয়েরেকে চাকরি বাকরিব (মোনেদের কেনেত্র ভালো বিয়ের) জন্য তৈরি কবা অর্থাৎ গুধু আর শারাবিকভাবে সম্ভান প্রসব করলেই হবে না, তাকে বৃদ্ধিসৃদ্ধিতে উপযুক্ত করে তেলোর দায়িত্বও মায়েদের আব এব জন্য গুধু বাচ্চার জিনিস নয়, পরিবারমঙ্গল কাবের নারিকা হয়ে উন্যোগন এই মায়েবা, আর বলা বছলা, পরিবারের মঙ্গল মানেই নানান জিনিস এই কাবলে অ জ বিজ্ঞাপনে মোয়েদের মায়েদের ছবিব ছড়াছড়ি কাবল পরিবারমঙ্গল মানে, যে বঙ্গ কোটি টাকার বাজার।

যথন কোনো মহিলা ছালামেরেদেব ইললিকস খেনুত নেন্
চুলে সানসিন্ধ কাম্পে লাগেতে কে লাক্সব পন নিয়ে
লিখতে শেখান, কাডেবেবিজ চ্যোলেন্ড খেতে নিয়ে
হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন চোখ ঠিক বাখাব জন্য এল জি
কোতিশন ছাড়া দেখাতে নেন না বাজ্যব জন্য
আইসিআহসিমাই বাাদ্ধে টাকা জমান কেভিকল দিয়ে
হোমগুখাক অটিকাতে দেন এবং বাচ্যার সব বন্ধুকে দু
মিনিটে মাার্গি খাইয়ে দেন তখন তাঁকে মা বলৈ। মা হওয়া
তাই সহজ্ব নয়।



দারিজা ম্যানেজ্ঞামেন্ট: আমরা দেখেছি যে বাজাবকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের পেছনে যাঁরা বড শক্তি তাঁবা চান বাই জনজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকেই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে হাত গুটিয়ে নিক। হাঁদেৰ বক্তবা মানুষেব স্বাভাবিক স্বাৰ্থবক্ষার প্ৰবৃত্তিকে যদি স্বাধীনভাবে বাডতে দেওয়া যায় তবে মানষ উলোগী হবে, রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে, সমাজ স্বয়ন্তর হয়ে উঠবে। এই কারণে জনগণ ও শিক্কপঞ্জির মধ্যে নতুন সন্ধিব কথা আমবা শুনতে পাচিছ তাব মূল বক্তবা হলো বাষ্ট্ৰের ছত্রছোয়া থেকে বেরিয়ে পঁজি ও জনগণের যৌথ উদাম তৈরির চেষ্টা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। যেন হঠাৎই বিশ্ববান্ধ থেকে শুরু করে বড় বড় উন্নয়ন সংস্থার বড়সাহেবরা ধরতে পেরেছেন যে মেয়েদের হাতেই আছে উচ্ছল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। পথিবীর কোটি কোটি সংসারে হাল ধরেন মেয়েরাই। মাইল মাইল জল টেনে, শাকপাতা সিদ্ধ করে, নুনপান্তা খাইয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন। একট জমি পেলে দটো শাক ফলান, একট জল পেলে মাছ ছাডেন, কী না করেন দঃসহ দারিদ্রোর মধ্যেও সংসার চালানোর জন্য। স্বামীটা ভালো হলে তো খুবই ভালো, কারণ অনেক সময়ই তো তিনি মাতাল হয়ে পয়স্য উডিয়ে দেন, বা কান্ধের খোঁছে কোথায় চলে গিয়ে মাসের পর মাস নিখোঁজ থাকেন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্থাবা এখন মেয়েদের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সমাজের উল্লয়নের পথে এগোতে চাইছেন। প্রচুর স্বনির্ভর গোন্ঠী চালু হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে মেয়েদের এই ভূমিকাকে আমরা শ্রন্ধা করি, এবং এই লড়াকু মেয়েরা যেখান থেকে যেটুকু সাহায্য বা স্বীকৃতি পান তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের জয়টা অন্য। আমাদের জয় এই যে, এইভাবে মেয়েদের ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়ে এমন একটা ভাব করা হচ্ছে যে মানুষ নিজেরা উদ্যোগী হলেই সমাজ বদলে যাবে। সমাজের বড় অসাম্যগুলোকে ঠিক করার জন্য রাষ্ট্রের মতো বড় কাঠামো দরকার নেই। আমাদের মতে এটা একটা ভয়ংকর নীতি। কারণ এটা বাজারের প্রচারিত মিথ্যার ওপর দাঁতিয়ে আছে। যে মেয়েরা সবরকম মূলধন থেকে বঞ্চিত, তাঁরা কখনেই এই পথে এগিয়ে তিনটি মূর্বগি, চাবটি নাবকেল গাছের মালিক হওয়ার বেশি এগোতে পারবেন না। এই পথে কখনোই কোনো প্রকৃত অর্থে জীবন বদলানো যায় না, সামান্য রেহাই পাওয়া যায় মার্র। সাময়িক সাহায্যের পথ হিসেবে এই পয় নেওয়া যেতেই পারে, কিন্তু একেই সমাজ বদলানোব পথ হিসেবে দেখা ও দেখানো লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয় এ তো সেই ব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী করে যেখানে বড়লোকরা বড়লোকই থেকে যাবে, শোষণের কাঠামো নিয়ে কোনো কথা হবে না। খুদকুঁড়ো ম্যানেজ করে মায়েরা চালাবেন, আমরা হাততালি দেব।

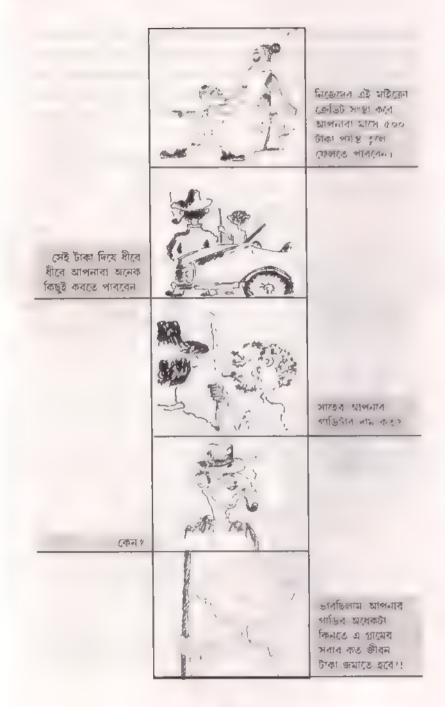

প্রত্যক্ষ বিপদ: বাজারের বিকাশের সঙ্গে কতগুলো দিক থেকে মেরেদের বিপদ প্রত্যক্ষভাবে বেড়েছে। ঘরে বাইরে মেরেদের ওপর হিংসার ঘটনা বেড়েই চলেছে। আমাদের মতো দেশে কোন প্রত্যন্ত প্রাপ্তে কী ঘটছে সে বিষয় খবর রাখাও কঠিন। তবু প্রতিদিনই খবর পাওয়া যায় যে বাড়িতে মেরেদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে, পথে-ঘাটো আক্রমণও বাড়ছে। কন্যাদ্রণ নম্ভ করে ফেলাটাও আমাদের দেশের অনেক

# মেয়েগুলো সব গেল কোথায়?



ভূণেই খুন হয়ে গেছে

অঞ্চলেই খুব বেড়েছে। সরকারিভাবে এই কাজ অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলেও খুব কমবে বলে মনে হয় না। বছ জায়গায়ই ব্যাঙ্কের ছাতার মতো সোনোগ্রাফির যন্ত্র বসে গেছে, যাতে স্ক্রান করে বলে দেওয়া যায় গর্ভের ছুলের লিঙ্গ কী। যদি ভাবি যে এই কন্যাশ্রণ হত্যার ঘটনা গরিব ঘরেই কেবল হচ্ছে, তবে ভুল করব। উচ্চবিত্ত ঘরেও এ ঘটনা খুবই ঘটে থাকে কলকাতা শহরে দা টেলিগাফ পবিকা কিছুদিন আগে জনতা ধিক সতীশ অগ্নিহোত্রীর করা একটি সমীক্ষার রিপোর্ট এর অংশ তুলে ধরে দেখিয়েছিল যে শহরের সন্ত্রান্ত্রতম অঞ্চলগুলোতেও পুত্রসম্ভানের তুলনায় কন্যাসম্ভানের জন্মের হার উল্লেখযোগাভাবে কমে যাচেছ। রাজস্থান সহ কিছু রাজ্যে কন্যাজন্মের হার এইভাবে কমে গেছে। ফলে ছেলে মেয়ের সংখায়ে অসাম্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যা পরে খুব বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা তৈরি করবে।

মেয়েরা নিজের জোরে আজ পথে বেরিয়েছে। নতুন নতুন কাঞ্চে মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদের পেছনে ফেলে কাজও পাছে। ফলে দেখছি পথেঘাটে হিংসা বাডছে। বাস্তায় ঘাটো কোনো কোনো পুৰুষদেব মধ্যে আলোচনা যদি কান পেতে গুনি, দেখি কী ভয়ংকর রাগ মেয়েদের ওপর। ট্রামে বাসে, ট্রেনে প্রায়ই এ ধরনের কথা শুনি যে মেয়েদের উচিত ঘরে থাকা, ওরা কেন বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের কাঞ্চ কেড়ে নিচেছ, তার ফলেই তো সমাজের সর্বনাশ হচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের একটা অভ্যেস আছে এরকম কথা ওনলেই আমরা সেটার একটা ওপর ওপর চটজলদি সামাজিক ব্যাখ্যা করে এই রাগ যেন স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত এরকম একটা ভাব করি। যেমন, সত্যিই তো, আহা, ছেলেদের কান্ধ কমে যাচেছ, কান্ধেই রাগ হতেই পারে। এ কথা কিছু পুরুষদের বুঝে নিতে হবে যে প্রেফ ছেলে হওয়ার দৌলতে আমরা অন্যায়ভাবে মেয়েদেব চেয়ে বেশি সুয়োগ ভোগ করে এমেছি এবং আজও ভোগ করে চলেছি। এই নিয়ে মান অভিমানের কিছু নেই, পুরুষ জাত হিসেবে নিজেদের ভূমিকাটা বুরে নিয়ে সেটার সংশোধন করটিই আমাদের কাজ। এই রাগকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। মেয়েরা যদি কান্ধ পায় সেটা তাদের দোব নয়, কান্ধ কমে যাচ্ছে বলে পরুবের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে বলার কোনো মানে নেই। যেসব কারণের জনা কাজ কমেছে, ছেলেমেয়ের সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়েই তার অনুসন্ধানে নামতে হবে।

একদিকে মেয়ের। পূরুষের কাজের জায়গায় ভাগ বসাচ্ছে বলে রাগ, আবার অনাদিকে পূরুষ ও পরিবারের সম্পদ বাড়াতে সাহায় না করলে পূড়ে মরতে হচ্ছে মেয়েদের। পণপ্রধা এক ভয়ংকর জায়গায় গিয়ে পৌছেছে, অথচ এর বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত গণ আন্দোলন তেমন চোখে পড়ছে না। মেনে নেওয়া ভালো যে, যাঁরা সমাজ বদলের কথা বলেন, অনেক সময়ই তাঁদের বাড়িতেও সক্রিয়ভাবে পণপ্রথাকে মেনে নেওয়া হয়, এবং দাবি দাওয়া নিয়ে পুরোমাত্রায় অশান্তি করা হয়।



(বোরোলিনের বিখ্যাত জিঙ্গলের সুরে গাইতে হবে)



মডেল : রাজকুমার ফোটো . সুব্রত দাস

আমাদের চারপাশে পণ্যভিত্তিক সুখের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, আর ছেলে বা তার পরিবারের পক্ষে এই পণ্য বিনা খাটুনিতে সহজেই পাওয়ার উপায় হলো বিয়ে করে ফেলা। দোয়ানোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে গাড়ি, ফ্রিল্ক, টিভি, গয়না, ক্যাশ কতটা আদায় করা যাবে। বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপনে দেখবেন এইসব দামি পণ্য উপহার দেওয়ার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট। এর ফলে মেয়ে মানেই এক বিশাল খরচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কন্যালুণ হত্যা, মেয়েদের দায় বলে মনে করা এবং যে কোনো উপায়ে বিয়ে দিয়ে পার করে দেওয়া, এসব কিছু খেকে একবিংশ শতানীতে এসেও আমরা বেরোতে পারছি না। আমাদের আলোচনার দিক থেকে সব চেয়ে ক্ষ্মণীয় বিষয় এই যে পণ্যভিত্তিক, বাজারভিত্তিক বিশ্বায়ন কোনো আধুনিক ধ্যান ধারণা এনে এই সামাজিক কুপ্রথাকে কমানো তো দূরস্থান, বাড়িয়ে তুলবার কারণ হয়ে উঠেছে।



#### অন্য বিশ্বের সন্ধানে

আমরা আমাদের চারপাশে একটা খব শক্তিশালী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার চেহারা দেখতে পাচ্ছ। গোটা গ্রহটাকে একটা ছাতার নীচে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। খনতব্রের স্বার্থে পঁজি, শ্রম, কলকারখানা, বাজার পর্যন্ত মালপত্র পৌছে দেওয়ার বন্দোবন্ত--সবকিছুকেই বিশ্বজ্ঞাড়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত করার বাবস্থা হচ্ছে, এত বড করে বিশ্বজোডা সংগঠন আমাদের ইতিহাসে আমরা আর দেখিনি। আমরা প্রশ্ন করতেই পারি—এই যে বিশ্বায়নের রূপ আমরা দেখছি, এটা কি অবশান্তাবী ছিল ং এই বইয়ে আমরা সেই প্রশা নিয়েও কিছ্টা আলোচনা করেছি এবং দেখাব চেম্বা করেছি যে কী ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের পথ ধরে, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্রের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক ধাবণার আপাতত পিছু ২টে যাওয়া, ক্রেতা নাগবিকদেব উত্থান, সব মিলে আমরা এই মৃহতে এসে পৌছেছি এই মৃহতে দাঁডিয়ে বাজাবেব উল্লাস ভনতে ভনতে মনুন হতে পারে যে এই বিশ্বায়নের কোনো বিকল্প হওয়া সম্ভব ছিল না, আজ তো আরোই নেই। বিশ্বায়নের সমর্থকরা ঘোষণা করছেন যে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে মুক্ত বাজাবের মধ্যে দিয়েই মানব সমাজের আদর্শ বিকাশ ঘটা সম্ভব, আমরা সেই সত্যে পৌছে গিয়েছি, কাজেই আর সংঘর্ষ থাকবে না, দ্বন্ধ থাকবে না, অতএব ইতিহাসও থাকবে না। আমার কথাটি ফুরোপো, নটেগাছটি মুড়োপো। আমরা কিন্তু ঠিক উপ্টো ছবি দেখছি, ইতিহাস ফুবিয়ে যাওয়া তো পুরস্থান, আমবা দেখছি এক নতুন ইতিহাস গুরু হতে চলেছে। কেন ? তাহলে এবার সে কণাই আলোচনা করা যাক। আমরা আগেও বলেছি যে নিয়ন্ত্রণের যে কোনো প্রক্রিয়া সব সময়ই তার উদ্দেশ্য সাধনের বিপরীত ফলও সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই ঘটনা ঘটতে দেখছি। ধনতন্ত্র পথিবীকে এক কবাব চেষ্টা কবছে যথাসম্ভব লাভ বাড়ানোব জনা এই কারণে পথিবী ক্রমশ অনেক দিক থেকেই ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু এব ফলে আবাব ধনতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলো দুনিয়াজোড়া আন্দোলন গড়ে তুলতে পাবছে। সব আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাই কোনো না কোনো বড শক্তির স্বার্থে তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটও তার ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে কমপিউটার ব্যবহার থেকেই আজকের ইন্টারনেট তৈবির ওক একদিকে ইন্টারনেট অবশাই ধনতশ্বের সহায়ক। এর মধ্যে দিয়ে বাজারের প্রয়োজনে তথ্য আদান প্রদান, হিসেব রাখা, সবকিছুই চলে। এই তৎক্ষণাৎ ষোগায়োগ না হলে আজকের বিশ্বায়নকে সম্ভব করে তোলাই যেত না। কিন্তু ইন্টারনেট আজ আবার ওধু ব্যবসায়িক কাজেই আটকে নেই। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেল-এর (কথাটা ইলেকট্রনিক মেল থেকে ছোট করে নেওয়া) মাধ্যমে। আমাদের কেউ কেউ হয়তো ইতিমধ্যেই ই-মেল ব্যাপারটার সঙ্গে পবিচিত, এই যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আমবা কিন্তু ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন গড়ে

উঠতেও দেখছি। আজকে পৃথিবীতে হাজার হাজার ছোট বড় সংগঠন আছেন যাঁরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের জন্য, নিয়মিতভাবে ই-মেলকে ব্যবহার করছেন। আবার ই-মেল বে ওয়ু হাওয়ায় হাওয়ায় যোগাযোগের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে তাও নয়। আমরা দেখছি, প্রতিবাদ মিছিল, সভা সমাবেশ, ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন বিরোধী আন্তর্জাতিক সন্মেলন অনেক কিছুর সংগঠনে একটা মূল যোগাযোগের দায়িও পালন করছে ই-মেল। এই সুবিধে না থাকলে এত কম খরচায় এত ফ্রুত এত মানুষকে এক সঙ্গে করা যেত না। অর্থাৎ ঘুঘুকে ফাঁদে ফেলার জন্য যে ফাঁদ, সে ফাঁদ ঘুঘুও তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

ইন্টারনেট যদি বিশ্বজোড়া যোগাযোগের একটা জায়গা তৈরি করে থাকে যেখানে বছ মানুবের গলা আমরা শুনতে পাই, গ্লোবাল টেলিভিশন সেই তুলনায় অনেক বেশি ধনতন্ত্রের সরাসরিভাবে কৃক্ষিগত। বড় বড় দেশের বড় বড় সংস্থা একে নিয়ন্ত্রণ করে, এর মূল কাজ হচ্ছে দৃনিয়া জুড়ে বড বড ব্যান্ডেব বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া। পকেটে রেস্ত না থাকলে এ বাজারে ঢোকা সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও দেখা যাবে কয়েকটা



বড় ব্রান্ডের বিজ্ঞাপনই টেলিভিশন ছেয়ে আছে, ছোট ছোট হাজার হাজার স্থানীয় ব্যবসাদাবরা জাতীয় টেলিভিশনে তো ঢুকতে পাবেনই না, প্রাদেশিক টেলিভিশনেও ঢোকা কঠিন। কিন্তু তাই বলেও আবার টেলিভিশনেক প্রোপ্রি একপেশেভাবে দেখলে আমবা ভুলই কবব। হাজাব চাপাচুপি সন্তেও আজকে টেলিভিশনের পক্ষে সব খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। এর কারণও আবার অনেকটাই ধনতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর মধ্যেই প্রতিযোগিতা। আজ ইরাকে আবু ব্লাইব জেলে মার্কিন সেনাদের বর্বরতার গল্প যদি এ-চ্যানেল না দেখার ও-চ্যানেল দেখিয়ে দেবে। যে দেখারে সে বেশি দর্শক পাবে, তার বিজ্ঞাপন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। অন্য চ্যানেলও চায় না পিছিয়ে পড়তে খেয়াল করে দেখনেন সব চ্যানেলওলোবই 'ব্রেকিং নিউজ' বলার জনা কী হড়োছড়ি, অর্থাৎ আমার চ্যানেলে থাকো, টাটকা খবব আমিই আগে দিই, অন্য চ্যানেলে যেয়া না। কারণ দর্শকের সংখ্যা আর গুণমান আবার চ্যানেলের কটি কজিব জনা জরুবি। এই ফাকফোকবগুলো দিয়ে কিন্তু পৃথিবীব মানুষ ধনতন্ত্রের আসল চেহারাটা দেখতে পাচেছ, আমেরিকা নিশ্চয়ই চায়নি যে তার নাায়্যক্ষের এই নোংরা চেহারাটা আমবা সবাই মিলে দেখে ফেলি, কিন্তু আটকাতেও





পাবেনি। কাজেই কোনো প্রক্রিয়াকেই পুবোপৃধি নিয়ন্ত্রণ করা যে কন্ত কঠিন সে কণাটা আবার প্রমাণ হলো।

আমরা এর আগে দেখেছি যে বিশ্বায়ন যে ধনতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তাব মূল ফোকাস বদলে গিয়েছে। অতি উৎপাদন, মন্দার ইতিহাস পেরিয়ে এসে ধনতন্ত্রের এখন প্রাথমিক লক্ষ্য হলো বাজার তৈরি করা, আজকের ধনতন্ত্রের মূল নায়ক আর শ্রমিক নর, ক্রেতা। তার মন পাওয়ার জন্য, তার মধ্যে ভোগের অভ্যাস তৈরি করার জনা, তার লোভকে সাংঘাতিক রকম বাডানোর জন্য, (যাতে সে সেই লোভকে প্রশ্রয় দেওয়ার অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর জন্যেও লডে যায়) ধনতন্ত্র এখন উঠে পড়ে লেগেছে। বাজার যে তথু দোকান খুলে জিনিস বেচে তাই নয়। এমন একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তেরি করে যাতে একদিকে আম্বা ভাব জোবেৰ কাছে মাথা নোয়াতে বাধাও ইই, আবাৰ অনাদিকে এব ,থকে কিছ কিছ ক্ষমতা পাচিছ ভোৱে স্মতিও দিই আমাদেব অভিজ্ঞতাটাই একবাব দেখি না একদিকে সঞ্চয়েব স্দেব হাব কমিয়ে, জীবনে সববকমেব সুৰক্ষা কমিয়ে দিয়ে এমন একটা অবস্থ তৈবি কৰা হচ্ছে যাতে আমাদের রোজগারের সব টাকাটাই সঙ্গে সঙ্গে বাজারে চলে আসে। खिंभिरत एडा कारता नास तिरे, कारबरे चतुरु करत रकनीरे याक, वतुक्रम वकता আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। মধ্যবিত্ত আরো বেশি বেশি করে শেরার ইত্যাদিতে ট্যকা রাখছে। ফলে বাজাবের সাফলো আমাদের একটা স্বার্থ তৈরি হচ্ছে। আমবা বাজাবের বিভিন্ন কর্মসাচিকে সমর্থন কবাব কাড়ে বাবহাত হয়ে পভছি অন দিকে এই বভাবই তো আমাদের চারপাশে চাকরি খাচেছ, আমাদের ডি আর এস নিতে বাধা করছে, সেই সামান্য টাকা আবার আমরা বাজারের ফটিকাতেই লাগাতে বাধ্য হচ্চি। এব মধ্যে দিয়ে আমাদের নাগরিক সন্তা, আমাদের শ্রমিক সন্তা বনাম আমাদের শেয়ারহোন্ডার সন্তার মধ্যে একটা ছম্ব তৈরি হচ্ছে। সামান্য লোভ দেখিয়ে ব্যক্তার অর্থনীতি আসলে আমাদের নিজেদের স্বার্থ বিরোধী শিবিরের হয়ে খেলতে বাধ্য করছে।

আবার ক্রেতারা কেবলই বাজারের দড়ির টানে নাচছেন, একথা ভাবারও কোনো কাবল নেই। পৃথিবার বিভিন্ন প্রায়েন্ত সন্ত্রিয় ক্রেতা প্রতিরেগে আদুনালন আমন। দল্যে পাচ্ছি। আমাদের দেশেই কিছুদিন আগে কীচনাশক দৃষিত জল বাবহার করা হচ্ছে এই অভিযোগে কোল্ড ড্বিংক বয়কট আলুনালন দাকণ জোনদার হয়ে ওপ্রেছিল মজান কথা এই যে কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন এর ডাক দেয়নি, স্বতঃস্ফৃর্ডভাবেই মানুষ এই বয়কট করেছিল, যাতে এই বছজাতিক সংস্থাগুলি কেঁপে গিয়েছিল।

বিকরের খোঁজ: যে বিকল্প বিশেষ কথা আমরা ভাবতে চাই তাকে নিয়ে ভাবতে গেলে, তাকে সম্ভব করে তুলতে গেলে অবশাই বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে, বিকল্প রাজনৈতিক কাঠামোর কথা ভাবতে হবে, কিন্তু আমরা যদি বিকল্প সংশ্বতির কথা না ভাবতে পারি, তবে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর এই চ্যালেঞ্জটা সভিটে কঠিন চ্যালেঞ্জ সমাজতান্ত্রিক দেশের উদাহবণে আমরা দেখেছি যে 'য়ে যায় লন্ধায় সেই হয় রাবণ' কথাটা কী রকম সন্তিয় হয়ে উঠতে পারে। বিকন্ধ শিক্ষা নিয়ে যিনি অনেক চিন্তা করেছেন সেই পাওলো ফ্রেইরের মতে, আমরা কতগুলো আদর্শ চবিত্রকে অনকবণ করতে শিখে বড হই। নিজেদেব মধ্যে এদের ক্ষমতাগুলোকে নকল করার চেষ্টা করি। একজন শ্রমিকও সেরকম মালিকেব ক্ষমতাকে হারানোর জন্য নিজে মালিকেব ক্ষমতাগুলোকেই নকল করার চেষ্টা করে কোথাও গিয়ে তাই কোনো সত্যিকারের বিকল্পের সম্ভাবনাটা নম্ট হয়ে যায়। তাই যদি ধনতন্ত্রকে দীর্ঘকালীনভাবে মোকাবিলা করতে হয় তবে তার আদর্শগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার, হারিয়ে দেওয়ার মতো বিকল্প ভাবতে হবে—শুধু একই পদ্ধতির মালিকানা বদলে, একই আধনিকতার পথে চলে সেই বদল আনা সম্ভব হবে না। তার মানে কিন্তু আমরা অবশাই সব কলকারখানা তুলে দিয়ে কোনো জঙ্গলের জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। আমরা যেটা বলছি সেটা হলো সামগ্রিকভাবে লাভ ক্ষতি বিচার করার একটা আন্দোলন, একটা বোধের প্রচার করার কথা। ইতিহাসের পেরিয়ে জাসা মহর্তগুলোর তুলনায় কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে এই ভাবনা শুরু কবাব সুযোগ বেলি। ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের মতো মঞ্চ এই কাজই করছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই বকম বিশ্ব জুড়ে ভাবনার, কাজ কবরাব সুযোগ আগে কখনো



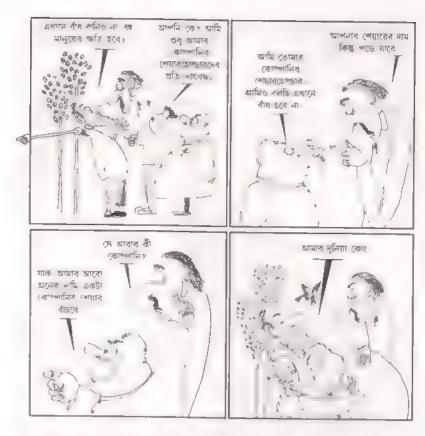

আসেনি। আমেবিকার শ্রমিক আরু বৃথছেন যে ধনতন্ত্রের আসলে কোনো দেশ নেই, লোভের স্বার্থে সে সব দেশের মানুষের স্বার্থ ধ্বংস কবতে প্রস্তাত। লাভ বেশি হচ্ছে বলে আরু আমেবিকার কাজ ভারতে চলে আসছে, কাল কমানিয়ায় চলে যাবে। আজ জার্মান কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো মাফিয়া ব্রাজিলের জঙ্গল ধ্বংস করছে, কাল সেখানকার সম্পদ শেব হলেই অন্য কোথাও হাত পড়বে। মানুষ এও বৃথতে পাবছে যে পবিবেশের শৃদ্ধল পৃথিবীজোড়া ব্রাজিলের জঙ্গল শেব হয়ে গেলে পৃথিবীজুড়ে গরম বাডবে, উত্তর মেরু গলে গেলে ইংলান্ডে সমুদ্রে তলিয়ে যাবে প্রীলংকার সমুদ্রে আজ পাবমাণবিক বর্জা ঢাললে কাল কানাডাব জল বিষয়ে যাবে পরিবেশ, শ্রম, জীবন, জীবিকা সবই এক সুতোয় বাধা প্রশ্ন হলো এই বোধগুলোকে নিয়ে আমরা কি সবাব জনা পাঙের হিসেব করে এক অন্য পৃথিবীর দিকে এগোতে পারব ং না কিছু মানুষেব লোভের মিথো গল্পে ভূলে আমরা হারব ং বিশ্বায়নের এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতেই হবে।

# দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদের দিনলিপি

shall

## 3298

একদিকে নর্থ আমেবিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট যখন জমির ওপর যৌথ মালিকানাকে বে-আইনি ঘোষণা করে, অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব মেক্সিকোর পাশে জাপাতিস্তা বিপ্লবীরা তখন বিদ্রোহ্ন ঘোষণা করে বলেন 'ইয়া বাস্তা'—তার মানে যথেষ্ট হয়েছে (আর নয়)

## 2666

জেনাবেল এপ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড বদলে গিয়ে যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অবগানাইড়েশন হয়ে যায়, তখন বিশ্বায়নেব ওপব নজব রাখে কিছু সংস্থা, যেমন থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক, এবং ফোকাস অন দ্য গ্লোবাল সাউথ দুনিয়ার দেশে দেশে আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই নতুন সংস্থাব অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক ক্ষমতার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

## ১৯৯৬

মেক্সিকোয় জাপাতিস্থার। প্রথম নিও-লিবেবালিজম বিবোধী এবং মানবতাপদ্বী আন্তঃমহাদেশীয় সন্মেলন সংগঠিত করেন। এই প্রথম পৃথিবীর নানা প্রান্তের সামাজিক আন্দোলনের শক্তিগুলো একসঙ্গে হয়, নিজেদের দাবিগুলোব মধ্যে মিলগুলোকে বুঝতে পাবে।



ফিলিপিনসে মুক্ত বাজারের সমর্থনে ডাকা প্যাসিফিক ইকনমিক কমিউনিটির সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিশাল জনসমাবেশ সংগঠিত হয়। ১,৩০,০০০ ফিলিপিনো শ্রমিক এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন।

আমেবিকাব সংগঠন পাবলিক সিটিজেনস এব ইন্টাবনেট সাইটেব হোম পেজ-এ মালটিলাটোবাল এগ্রিমেন্ট অন ইনড়েস্টিয়েন্ট এব একটা তথা ফাঁস হয়ে যায় এর ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজে। জনমত তৈবি হয়। প্রমাণ হয় যে ইন্টারনেট এসে যাওয়াব ফলে মানুষে মানুষে যোগাযোগের মধো দিয়ে বিশ্বজোড়া সচেতনতা বাডাবার সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে।

ইংল্যান্ডের লিভারপূলের বর্ষাস্ত ডক শ্রমিকদেব সমর্থনে ২১টি দেশের ডক শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো, আলাফ্রা—সর্বত্র বন্দরগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়।

## 2229

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোয় বদল ঘটানোর ফলে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি হঠাৎ করে সরে যাওয়ার ফলেই এই সংকট দেখা দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, বিশ্বায়নের চুনকো কাঠামো এবং বিপক্জনক নীতিগুলো পরিদ্ধারভাবে ফুটে ওঠে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

জেনিভাতে একটি সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পিপলস শ্লোবাল অ্যাকশন নামক সংগঠন তৈবি হয়। এই সংগঠন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অবগানাইক্লেশনের এবং মুক্ত বাণিজোব ধারণার বিরোধী আর্ড্ডেনটিনা থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রতিবাদী শিবিবশুলো, এমনকী কলম্বিয়ার এবং ভারতের কৃষকরাও এতে যোগ দেন।

রাষ্ট্রসংঘের শক্তিশালী জি-৮ দেশগুলো ব্রিটেনের বার্মিংহামে সভা করতে এলে ৭০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক তাঁদের নন-স্টপ ফোন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঋণ মকুব করার দাবি জানান।

#### 2224

জেনেভায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনেব হেড অফিসে ১০,০০০ মানুষ মিছিল করে যান, ধনতাপ্তিক বিশ্বায়ন ও সেই প্রক্রিয়াতে এই সংস্থাব ভূমিকাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সারা পৃথিবীতে আমরা এই প্রতিবাদের ঝড় দেখতে পাই। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে ৪০,০০০ গৃহহীন মানুষ সুপাব মার্কেটগুলোর বাইরে অবস্থান

ত্তক ক্রেন। ম্যানিলায় জেলেবা মিছিল ক্রেন, কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা রেড়েই চলেছে এমন এক পটভূমিকায় ভাবতের হায়দ্রাবাদে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ চাষি, শ্রমিক আদিবাসী মানুষেরা জমায়েত হয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের সঙ্গে ভাবতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানান। দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনিয়নগুলো ধনতন্ত্রের বিশ্ব শাসনেব বিক্তমে দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ভাক দেয়।

## 5666

আর্মেরিকার সিয়াটল শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইঞ্লেশনের মিটিং প্রতিবাদীরা কার্যত বানচাল করে দেয়। উন্নতিশীল দেশগুলোর কাছ থেকে তুমুল বাধার সম্মুখীন হয়ে ওয়র্ল্ড ট্রেড অবগানাইজেশন নতুন কোনো উদাবীকর্ণের প্রস্তাব কার্যকরী করতে পারে না। বছজাতিকদের বিশ্ববাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া রাজত্ব করার অভ্যাস এই প্রথম বড পবাজয়ের স্বাদ পায়। ভাবতের নর্মদা আন্দোলনের তঞ্জ সদসারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানহিক্তশন বিবোধী মোষেব দৌড সংগঠিত করেন। ফ্রান্সের ৮০টি শহরে ৭৫,০০০ মানুষ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অবগানাইজেশনেব বিক্তান্ত রাস্তায় নামেন চাযিরা ঠাদের ভেডা, হাঁস ও ছাগল নিয়ে रेर्फल ऐ। ७ ग्राह्व भी ह প্রতিবাদে জমায়েত হন মানিলাতে হাজাব হাজাব মানুষ আসিয়ান ফ্রিড সামিট এর নিরাপতার ঘেরাটোপ ভেঙে ভেতরে ঢকে প্রতিবাদ করেন।

#### 2000

সুইউজারলান্ডের ডেড়োস এ বিক্ষোভকারীবা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠক ঘেরাও করেন

খোদ আমেবিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি তে ৩০,০০০ মানুষ বিশ্ববান্ধ ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারেব বার্ষিক সভাব বিরুদ্ধে পথে নামেন

থাইলান্ডের চিয়াং মাইতে এশিয়ান ডেভেলপ্মেন্ট বাাঙ্কেব 'মিটিং রোকো' আন্দোলনে হাজার হাজাব চাহি, ছাত্র এবং এই বাাঙ্কেব গবিব-বিরোধী নীতির বিবোধী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাণ্ডলো যোগ দেয়।

৬০ লক্ষ ব্রাজিলের নাগরিক নিজেরাই একটা মডামতের

ভোটের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অবগানাইজেশনেব চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রাজিল, ইকুয়েডব, বলিভিয়া, আবজেন্টিনা, মেক্সিকো, হন্তুবাস, প্যারাগুয়েতে 'বাদ পড়া মানুষদের আওয়ান্ধ' নামে মিছিল বেরোয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে এশিয়া ইউরোপ শীর্ষ বৈঠকের সময় ২০,০০০ জঙ্গি শ্রমিক এবং ছাত্ররা পথে নামে এবং আওয়াজ তোলে—আমরা নিও-লিবেরেলিক্ষম ও বিশ্বায়নের বিরোধী।

মানুষের জন্য জমি আর বিষমুক্ত খাবারের দাবিতে একটা ক্যারাভ্যান ভারত, বাংলাদেশ ও ফিলিপিনসের মধ্যে দিয়ে খোরে





## 2005

সুইটজাবলান্তের ডেভোলে, ধনতন্ত্রের মাথাদের নিয়ে ওয়ার্গ্ড ইকনমিক ফোরাম চলাকালীন ব্রাজিলের পোর্টো আলোগ্রা শহরে এক বিকল্প ভাবধারা নিয়ে সমান্তবাল সম্মেলন ডাকা হয়। এই ফোরামেই ঘোষণা করা হয়: আরেকটা দুনিয়া সম্ভব। এই লোগান এখন বিকল বিশের জন্য আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে এবং এই সম্মেলনই এখন ওয়ার্গ্ড সোশাল ফোরাম নামে এক গুরুত্বপূর্ণ বিকল মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওষ্ধের কোম্পানিগুলো এইডস এর জরুরি ওষ্ধেব পেট্রেন্ট নিয়ে তার জোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণে আলার চেষ্টা করলে, প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বহু মানুষ বিক্ষোভে সামিল ইন।

প্রতিবাদ ও প্রতিবোধের ভয়ে মিটিং এর জায়গা সিয়াটল থেকে সবিয়ে হনলুলু নিয়ে

যাওয়ার পরও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ককে নাবিকদের রোষের সামনে পড়তে হয়।

ভারত, ব্রাজিল এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জেনেটিকালি এঞ্জিনিয়ারড বীজ ব্যবহারের প্রতিবাদে চাযিরাই শস্য পূড়িয়ে ফেলে।

মেক্সিকোর কানকুনে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠকে শত শত বিক্ষোভকারী মানুষের ওপর পুলিশি আক্রমণ চলে।

## 2002

ব্রাজিলের পোর্তো অ্যালেগ্রোতে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফ্রেব্রুয়ারি অবধি দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরাম বসে, ১২৩টি দেশের প্রতিনিধিরা আসেন। বর্তমান বিশ্বায়নের সমস্যা ও বিকল্প পস্থার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

স্পেনের বার্সেলোনায় ৫ লক মানুষ ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের প্রতিবাদে পথে নামেন।

The spin of the sp

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি-তে লক্ষাধিক মানুষ আই এম এফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নীতি এবং ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার সামরিক বাড়াবাড়ি নিয়ে বিক্ষোভ জানান।

বছরের মাঝামাঝি গোটা দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে শ্রমিকরা কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে ও ইউনিয়নের অধিকারের ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন।



## 2000

ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রোতে তৃতীয় ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরাম সংগঠিত হয় বছরের শুরুতে, এবারে ১২৩টি দেশ থেকে লক্ষাধিক মানুষ এই সম্মেলনে আসেন। বোঝা যায় যে এই ফোরাম বর্তমান বিশ্বায়ন বিরোধী শক্তিগুলোর একটা শক্তিশালী মঞ্চ হয়ে উঠছে। যেখানে বাজারের আধিপত্যের বিরোধিতা করে মানুষের উল্লয়নের পথ খোঁজার চেষ্টা চলছে।

ভারতের হায়দ্রাবাদে এশিয়ান সোশাল ফোরাম সংগঠিত হয়, এখানে এশিয়ার নানা দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি যোগ দেয়।



ফ্রান্সে বিশ্বায়ন-বিরোধী বছ প্রতিবাদ চলতে থাকে। জি ৮ সম্মেলনের সময় প্রায় ১ লক্ষ মানুষ বিক্ষোভ জানান।

ব্রিটিশ পূঁজি সমর্থিত সংস্থা প্যাসিফিক এল এন জি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলিভিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস ক্যালিফোরনিয়ায় রপ্তানি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ফলে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট গনজালো সানচেজ দা লোজাডা-র পতন ঘটে।

আমেরিকার মায়ামিতে 'ফ্রি ট্রেড ওফ দি আমেরিকান এগ্রিমেন্ট' বৈঠকে বিক্ষোভকারীদের ওপর কঠোর পুলিন্দি অভ্যাচার নেমে আসে। বিশ্বব্যাক্ষের আর আই এম এফ-এর ৬০তম জম্মদিনে এই সংগঠনগুলোকে অশুভ জম্মদিন' বার্তা লেখা কার্ড পাঠানো হলো। সই করলেন আমেরিকার ৪০টি রাজ্যের এবং পৃথিবীর ২৩টা দেশের বহু নাগরিক। এই কার্ডে দাবি জানানো হলো গরিব দেশের ঋণগুলো কোনো ক্ষতিকর শর্ত ছাড়াই বাতিল করে দিতে হবে।



## 2008

ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের চতুর্থ সম্মেলন এবার আমাদের দেশে, মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি মাসে। ফলে আমাদের দেশের বহু মানুষের বিকল্প বিশ্ব নিয়ে পৃথিবী জুড়ে কী ভাবনাচিন্তা হচ্ছে সেটা জানার সুযোগ হয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে যে আরো লক্ষ কোটি মানুষ আমাদের মতোই বিকল্প নিয়ে ভাবছে, এটা জানতে পারা, তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করাই এই ফোরামের আসল উদ্দেশ্য। সবাই অবশ্য এটাকে সেভাবে দেখেন না। কেউ কেউ মনে করেন এটা বিশ্বপুঁজির ছকবাজির একটা অংশ, যেখানে বিকল্পের নামে আসলে আমাদের প্রতিবাদকেও ধনতন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসার চেন্তা চলছে। এই বিরোধী মতবাদীরা ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের ঠিক উল্টোদিকে মুম্বাই রেজিস্ট্যাঞ্চ নামে আর একটি সম্মেলন করেছিলেন।

(নিউ ইন্টারন্যাশানালিস্ট য্যাগাজ়িন-এর সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।)

#### এই বইয়ে ব্যবহৃত তথ্যসূত্র:

- স্টুয়ার্ট হল । রিপ্রেসেন্টেশন। কালচারাল রিপ্রেসেন্টেশনস আন্ত সিগনিফাইং প্যাকটিসেস। লন্ডন : সেল্ক পাবলিকেশনস, ২০০২।
- বাগচি, অমিয়কুমার। গ্রোবালাই জ্লেন, এ স্কেচ। সেকান্দ্রাবাদ: আজ্ঞাদ রিডিং রুম। তারিখ দেওয়া নেই।
- গ্রামশি, আনটোনিও। সিলেকশনস্ ফ্রম দ্য প্রিজন নোটবুকস। নিউইয়র্ক:
   ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।
- ভারতের অর্থনীতি এখন, সরকারি প্রচার ও আসল চেহারা। পূর্ব কলকাতা নাগরিক মঞ্চ, ২০০৪।
- ৫, ওয়ার্ল্ড সারতে অফ রোল অফ উইমেল ডেভেলগমেন্ট: য়োবালাইজেশন আাণ্ড জেন্ডার আার্ট ওয়ার্ক। নিউ ইয়র্ক: রাষ্ট্রপঞ্জ, ১৯৯৯। -
- সুন্দরম, কে। 'এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন ইন দ্য নাইনটিজ।'
   ইকনমিক আভে পলিটিকাল উইকলি, ১৭ মার্চ ২০০১।
- মুখোপাধ্যায়, মুকুল। মার্কেটেবেল স্কিলস্ ইন দ্য ওয়েক অফ য়োবালাইজেশন : আ স্টাডি ইন দি ইন্ডিয়ান কনটেকস্ট। ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন, ২০০৪।
- ৮, মালিনী ভট্টাচার্য। তিনটি নাটিকা। কলকাতা: অবভাস, ২০০৩।

্যালাপ ১ 📉

বিষয় বিশ্বায়ন

লেখা : রংগন চক্রবর্তী। ছবি : অমিতাভ মালাকার।

চারদিকে যে আমরা অহরহ শুনছি বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন, আসলে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী? প্রশ্নটা হয়তো মাথায় ঘুরছিল কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেন নি। এবার সহজ ভাষায় সোজাসুজি একটা আলোচনা করার সুযোগ আপনার হাতে। বিশ্বায়ন কবেই বা শুরু হলো? কোন দিকেই বা এগোচ্ছে? আমাদের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্কই বা ঠিক কী? বিশ্বায়ন কি একটা একমুখো প্রোত? না কি এর অনেক দিক আছে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, ফাঁক ফোকর আছে, যা কেউই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না? যে বিশ্বায়নের মধ্যে আমরা আছি, তাতে লাভ কার, শ্বতিই বা কার? যা ঘটছে তাই কি ঘটে যাবে? না কি বনলাবে? কী ভাবে বদলাতে পারে? এ রকম আরো হাজার বিষয় নিয়ে সাদা বাংলায় আলাপ—শুধু কথায় নয়, ছবিতেও।

রংগন চক্রন্বর্তী প্রায় ২৫ বছর ধরে বিজ্ঞাপন লেখা, সংবাদপত্রের বিভাগ সম্পাদনা করা, বাংলায় সিরিয়াল লেখা, টেলিফিল্ম বানানো, গান লেখা, বেশকিছু দেশে বিভিন্ন সংস্থার জন্য কমিউনিকেশনের কাজ ও পড়ানো, সবেতেই হাত লাগিয়েছেন। এছাড়া করেছেন গবেষণা—ডি ফিলের বিষয় ছিল আধুনিক বাংলা গানের রাজনীতি।

অমিতাভ মালাঝার লেখেন, ভাবেন, ছবি আঁকেন, ফিল্ম বানান। ছবি আঁকতে শেখেননি কোথাও, নিজেই আঁকেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে বানানো তাঁর ছবি ইলিয়াসের খোয়াজনামা প্রশংসিত হয়েছিল।

ISBN 81-902306-0-3

৬০ টাকা

প্রচহদ : অমিতাভ মালাকার।

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাখ্যায়।

